# ठलन विल

# खी श्रयमाथ विमी

মিত্রালয় ১০ খ্যামাচরণ দে খ্রীট কলিকাতা

#### সাড়ে চার টাকা-প্রথম সংস্করণ

### এই লেখকের অন্যান্য বই

রবীক্রকাব্যপ্রবাহ বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য

রবীক্রকাব্য নিঝর্বর বাঙালীর জীবনসন্ধ্যা

রবীক্রনাট্যপ্রবাহ চিত্র চরিত্র

রবীক্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

মাইকেন মধুস্থদন বিভাস্থন্দর

প্রাচীন গীতিকা হইতে

অর্থথের অভিশাপ প্রাচীন আসামী হইতে

**ठनन विन** स्मार्गन

কোপবতী বদস্তদেনা

ূপদা আত্মহাতিনী

**দেশের শ**ক্র যুক্তবেণী

ঋণং কৃষা শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব্ব

সানি ভিনা ( ঘৃতং পিবেং ) শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্বব

মৌচাকে ঢিল গালি ও গল্প

ডিনাম।ইট গলের মতে।

পরিহাদ বিজন্নিতম ভাকিনী

গভর্মেণ্ট ইন্সপেক্টর ব্রহ্মার হাসি

মিত্রালয় ১০ খামাচরণ দে ষ্ট্রাট কলিকাতা হইতে খ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক শ্রহণাশি

ত্বিক্তি প্রাক্ষ্য ২৭বি, এর ষ্ট্রাট কলিকাতা হইতে মুর্

## উৎদর্গ

## পরেশকে ও পলাশকে

## ভূমিকা

বর্ত্তমান উপস্থাদের পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে এই প্রন্থে বাংলা ভাষার ছটি বিভিন্ন রূপ ব্যবহৃত হইরাছে। কোন পরিচ্ছেদ তথা-কথিত সাধু ভাষায় (প্রকৃত-প্রস্তাবে দীর্ঘ ক্রিয়াপদে) লিখিত আবার কোন পরিচ্ছেদ বা তথাকথিত কথা ভাষার (প্রকৃত প্রস্তাবে সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াপদে) লিখিত। এই গতি অনুসরণ করিবার মূলে একটি নিয়ম আছে বলিয়া লেখক মনে করেন। যে-সব পরিচ্ছেদে গল্লের প্রবাহ প্রবল, ভাষার লঘুতা ও জতি যেথানে অত্যাবশুক সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াপদের ভাষা সেখানে ব্যবহৃত হইরাছে। আবার গল্লের প্রবাহ যেথানে অপেক্ষাকৃত তিমিত, ভাবৃক্তা ও বর্ণনা মেখানে অধিকতর, ভাষার লঘুতা ও জতি যেথানে অত্যাবশুক নর সেথানকার ভাষার দীর্ঘ ক্রিয়াপদের ব্যবহার করা হইরাছে।

বাঙালী লেথকের হাতে ভাষার ছটি রূপ আছে—ইহাকে ভাহার দৌভাগা বিদিয়া মনে করা উচিত কিন্ত ছঃথের বিষয় এই যে অধিকাংশ বাঙালী লেথক ইহাকে এক প্রকার বিজ্বনা বলিয়া মনে করে। সহজে ইহার সমাধান রিবার আশায় থেয়ালের বা মন-গড়া অবাস্তব সাহিত্যতত্ত্বের আঘাতে দীর্ঘ দিয়া করাপদের হাড়-গোড় গুঁড়াইয়া দিয়া সংক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়া ভাষাকে াবলীল' করিয়া তুলিতে অধিকাংশ বাঙালী লেথক উন্নত। তাহারা ক্রবার ভাবিয়া দেখে না যে ক্রিয়াপদের দ্বিত্ব ভাষার একটা ঐর্বায় এবং তিহাসিক কারণেই তাহার উন্নব হইয়াছে। ভাষা ব্যবহারের সহজাত ক্রিয়াপদের পূথক রূপ পূথক প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে ভাষা-প্রকৃতি স্পৃষ্ট করিয়াছে। এই গ্রন্থে তাহাদের পূথক প্রয়োজন সাধনে ব্যবহার করিবার চেষ্টা ইয়াছে।

'চলন বিল' 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' পর্যারের তৃতীয় গ্রন্থ। পূর্বে প্রকাশিত দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম 'অশ্বথের অভিশাপ।'

#### —বাবা গল্প বলো

তিন বছরের ছেলে এখনো স্পষ্টভাবে 'লয়' 'পয়' উচ্চারণ করতে পারে না, ওই এক রকন ক'রে বলে, কিন্তু তাতে কারো ব্রতে অস্ত্রবিধা হয় না।

ছেলে আবার বলে, বাবা গল বলো, বাৰা ভ্ৰমায়, কিসের গল্প হাতীর প **. इल गर्श व किया वल - ग** বারা আবার ওধার, ছাগলের ? ছেলে আরো জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে জানায়, না। বাবা এবারে হেসে বলে, মাথাটা যে ছিঁড়ে পড়বে। ছেলেটিও হাসে, বলে, বলো— বাবা জিজেন করে—কিনের বল্বো বল ! ছেলে বলে, দিদির গ্র। বাবা বলে, ওঃ, জোড়াদীঘির ? ছেলে বড় বড় ছটি হোথে সমর্থন ঘোষণা ক'রে, মাথা নেড়ে বলে—হাঁ। বাবা বলে, আছে। তবে শোন।

এই বলে' সে গল্প বল্তে স্থক্ক করে, ছেলে মক্ত ছুটো চোথ মেলে শুনে যায়। কাহিনীর সঙ্কট মুহূর্ত্ত যতই আসন্ন হ'য়ে ওঠে চোথ জুটো বৃহত্তর হয়, অধরোষ্ঠ ঈষমুক্ত হ'য়ে পড়ে শুক্তির মতো স্বচ্ছ ছোট্ট ছাটি দাঁতের অংশ দেখা দেয়। বাপ তন্ময় হয়ে বলে যায়—

#### —ছেলে তন্ময় হ'য়ে শোনে।

পিতা গল বল্তে আরম্ভ করে—জোড়াদী যি বলে একটা প্রাম আছে।
সেই গাঁয়ের জমিদার চৌধুরারা, তারা চার শরিক। চৌধুরীরা জনেক
দিনের পুরানো বংশ, কবে যে তাদের পত্তন তার ঠিকঠিকানা নেই।
গাঁয়ের খুব বুড়ো লোকেও বল্তে পারে না, কেননা, তারাও চৌধুরীদের
অবস্থা এমনিই দেখ্ছে, তাদের বাপ ঠাকুদ্ধাও ছোট্ট বেলায় তঃদের" কাছে
চৌধুরীদের দবদবার গলই করেছে, কেউ এমন বলেনি যে তথন চৌধুরীদের
দালানের জারগায় থড়ের ঘর ছিল।

বাপ এই ভাবে বলে যায়, ছেলে কাছে শান্তভাবে বদে কচি কচি হাত হ'থানা কোলের উপরে রেথে শুনে থায়, বোঝা না বোঝায় মিশিয়ে এক রক্ম ক'রে উপভোগ করে। যারা মনে করে যে ছোট ছেলে মেয়েরা বয়স্কের চেয়ে কম রসগ্রাহী ভারা মন্ত ভুল করে। রসগ্রহণের পক্ষে অর্থবোধ অন্তরায় নয়, বর্ধ অনেক সময়ে বেশা বৃঝুলেই রসগ্রহণে বাধা জন্ম। স্বচয়ে বেশা বৃদ্ধিমানেরই অর্গলাভ স্তনিশ্চিত ইন্দ্র, শক্নির স্বর্গপ্রান্তির কথা জান্তে পাওয়া যেতো।

পিতা আবার বলে, একবার জোড়াদীঘির চৌধুরীদের সঙ্গে পাশের গাঁষের এক জনিদারের বিবাদ বাধনো। সেই বিবাদ ক্রমে করহ থেকে মারানারিতে পরিণত হ'ল। সে কি নারামারি লড়াই বল্লেই চলে। এ পক্ষে ওপকে হাজার হাজার প্রজা, তাদের হাতে লাঠিসোটা, চাল তরোয়াল, শড়কি বল্লম এমন চরো কত কি, এমন কি তুই পক্ষে অনেক-গুলো ধন্দুকও আছে। শৈষে এমন অবস্থা হ'ল যে, জোড়াদীঘির দল এগিরে উপস্থিত হ'ল শক্ত জমিদারের গাঁষে।

এই কথার ছেলেটির মূথ আনন্দে উজ্জল হয়ে ওঠে। তার কাছে
মিত্র হিদাবৈ ছই পক্ষই সমান তবু কেমনে যেন সে জোড়াদীযির পক্ষ টেনে
চুলত। শিশু, নারী ও চুর্বলিচিত্ত ব্যক্তি নিরপেক্ষতার ভারসাম্য সহ

করতে পারে না, কোন এক পক্ষকে অবলম্বন না করা অবধি তারা কেমন অশ্বন্তি বোধ করতে থাকে। পুত্রের মূথে আনন্দের আভা লক্ষ্য ক'রে পিতাও আনন্দিত হয়ে ৬ঠে, দিগুণ উৎসাহে আবার আরম্ভ করে।

গলের মাৰো অবান্তর ঘটনা বা নৃতন কিছু এসে পড়লে পুত্র বলে ওঠে, কই বাবা, এমন তো আগে বলনি। বাবা বলে—তোর মনে আছে নেথ ছি। ছেলে হাদে। ফলকথা বুঝতে বিলম্ব হয় না যে গল্পটি বছ কথিত ও বহুজত। বস্তুতঃ পিতাপুনের মধ্যে এই একটি মাত্র গল্পই প্রচলিত। তবে যে পিতা হাতীর গল, ছাগলের গল বলে পরীক্ষা করে, সে কেবল পরীক্ষাই, তার বেশি কিছু নয়। প্রতিদিন সায়াছে নির্জ্জন কক্ষের দীপালোকে পিতা একমাত্র কথক, পুন একমাত্র শ্রোতা। রাত্রি গভীর হ'মে উঠলে নিতান্ত উৎস্থক্য সম্ভেও পুত্র যুমে চুলে পড়তে থাঁকে, তথন পিতা তাকে ভুলে নিয়ে গিয়ে নিজের শ্যায় একান্তে শুইয়ে দেয়, তারপরে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ছাদের উপরে যায় চ'লে। কথন কভ রাতে যে নেমে আসে কেউ বল্ডে পারে না। সেই নির্জন ছাদে, অন্ধকার রাজে, দিগন্তব্যাপী প্রকাণ্ড বিলের বিকে তাকিয়ে সে কি চিম্বা করে কেউ জানে না। বিলের মধ্যে শত শত আলেয়া চমকায়, তাদের দক্ষে ওই নিশাচর লোকটির কি ইসারা ইপ্পিত চল্তে **থাকে কে বল্**তে **বারে** ?

於

প্রার সভরা শ'বছর আগেকার কথা।

চলন বিলের প্রান্তে ধূলোউড়ি বলে একথানা গ্রাম; লোকে সংক্ষেপে লোড়ি বা ধূলুড়ি বলে। সেই গ্রামের শেষ নীমাতে একটি প্রাচীনকালের ফুহৎ কুঠি আছে। কতকাল থেকে সেই কুঠি যে অনধ্যুষিত তা কেউ বল্তে পারে না। কৃঠির পরেই বিলের আরম্ভ, বিলের মধ্যে কিছু দ্রে, আর একটি ছোট গ্রাম; গ্রাম না বলে একটি পাড়া বলাই উচিত, কারণ এক সময়ে গুটি গ্রাম ভৃথণ্ডের দারা যুক্ত ছিল, তারপরে কোনোবার প্রকাল বর্ধায় নাঝের জমিতে ভাঙন লেগে গুটি আলাদা হ'য়ে পড়েছে, বস্তুতঃ গুটিই একই গ্রামের অংশ, তার প্রমাণ স্বরূপ লেকে প্রধান টেই ছোট গ্রামটিকে ছোট ধুলোউড়ি বলে। সেথানে কয়েক ঘর মাত লোকের বাস। বর্ধাকালে গুই গ্রামের মধ্যে নৌকায় যাতায়াত, এখন কিতকালে পায়ে কেটেই আসায়াওয়া চলে।

কিছুকাল আগে ধ্লোউড়ির লোকে দেখ্ল, কোথা থেকে নৃত্ন লোক এসে কুঠি বাড়িটা দখল ক'রে বস্ন। তারা পুরানো বাড়ীর ভাঙা দরজা জানানা গুলো কাজ চালাবার মতো ক'রে সারিয়ে নিলো, নার্য বাসের উপযোগী কিছু তৈজস ও আসবাব এলো, তাব চেয়ে আর বেশি কুকান পরিবর্তন ঘটুল না কুঠিবাড়ির। আর লোকজনও যে অনেক নিয়—সবশুদ্ধ চার পাঁচ জন মাত্র। মান্তবের ওইটুকু স্পর্শে ভার লক্ষ্য করবার মতো কোন বদল হল না, সে যেমন নিলিত

> সে একবার যেন স্বপ্নে কথা ক'য়ে উঠল, তা কি অপরিমেয় !

দর্শনারায়ণ চৌধুরী। সে তার শিশুপুত্র দীপ্তি-চাকর মুকুলকে নিবে এখানে এসে বস্লো, অস্ফুচর ছিল, আর কোন লোক ছিল না

র ব'লে শিশুপুঞ্জীর মনোরঞ্জন করতো, তার বিন্দের কাহিনী ছিল শিশুটির স্বচেরে ইনী শিশুরত ক্ষম চিতাকর্ষক ছিল না পুত্রের ভালো লাগার মাধ্যমে নিজের ভালোলাগার সমর্থন গেন সেপেত, পুত্রের আগ্রহ পিতার চিন্তকে চঞ্চলতর ক'রে ভোলে, যেমন ন্তন অব্বাহিকার জল এসে পড়ে মূল নদীকে দেয় ফাঁপিয়ে।

বিকালবেলা পিতাপুত্র ছাদের উপরে এসে বসে—সন্মুখে যতদুর দেখা যায় বিলের অবারিত উদারতা, চোখের দৃষ্টি কোথাও বাধা পায় না, ছট্তে ছট্তে অবশেষে ধোঁয়া আর কুয়াণা আর মেঘে মিলিয়ে যেখানে দিগন্তের মতো রচনা ক'রেছে সেখানে গিরে আপনি বাধা পায়।

ত্'জনে বস্লে পুত্র বলে, বাবা বলো। 'ল' টা 'য়' হ'য়ে যায়। পিতা পূক্দিনের অঞ্চান্ত ক'রে হুচনা করে—

জোড়াদীঘির সঙ্গে শক্রপক্ষ রক্তদহের অনেকদিন ধ'রে লড়াই চল্লো। তারপরে জোড়াদীঘির চৌধুরীরা রক্তদহের জমিদারের **বাড়ী**• চড়াও **ফ'রে** জমিদারকে বেঁধে নিয়ে জোড়াদীঘিতে ফিরে এলো।

পুত্র জোড়াদীঘির জয়ে উল্লাসত হয়। পুত্রের উল্লাসে পিতা উদ্দীপ্ততর আগ্রহে বল্তে থাকে—রক্তদহের জমিদারকে তো বেঁধে এনে জোড়াদীঘির বাড়ীতে তারা কয়েদ ক'রে রাথ লো। কিন্তু তারপরেই বাধলো গোল।

পিতা বলে চলে— ওদিকে হাঙ্গামার থবর পেঁয়ে কোম্পানী কৌজ পাঠিয়ে দিল জোড়াদীঘিতে, তাদের উপরে হুকুম্, যেমন ক'রেই হোক রক্তদহের জমিদারকে উগ্গার ক'রে জোড়াদীঘির বাবুদের বেঁমে নিম্নে আসতে হবে।

শিশু দীপ্তিনারায়ণ কিছুতেই বৃক্তে পারে না, কোম্পানীই বা কে আর জোড়াদীঘির বাব্দের উপরে তার এত রাগই বা কেন? বৃক্তে পারুক আর নাই পারুক, বৃক্তে পারে না বলেই আরও বেশী ক'রে তার রাগ হয় কোম্পানীর উপরে—সেই সঙ্গে একটা ভীত বিশ্বরেরও উত্তেক করে তার শিশুচিত্তে উক্ত কোম্পানী। কোম্পানী

বলতে পারে না। কুঠির পরেই বিলের আরম্ভ, বিলের মধ্যে কিছু দ্রে, আর একটি ছোট গ্রাম; গ্রাম না বলে একটি পাড়া বলাই উচিত, কারণ এক সমরে হুটি গ্রাম ভূথগুরে দ্বারা যুক্ত ছিল, তারপরে কোনোবার প্রবল বর্ধার মাঝের জমিতে ভাঙন লেগে হুটি আলাদা হ'য়ে পড়েছে, বস্তুতঃ হুটিই একই গ্রামের অংশ, তার প্রমাণ স্বরূপ লোকে এখনো এই ছোট গ্রামটিকে ছোট গ্লোউড়ি বলে। সেখানে কয়েক ঘর মাত্র লোকের বাস। বর্ধাকালে তুই গ্রামের মধ্যে নৌকায় যাতায়াত, এখন শীতকালে পারে হেটেই আদাবাওরা চলে।

কিছুকাল আগে ধূলোউড়ির লোকে দেখল, কোথা থেকে নৃতন লোক এদে কুঠি বাড়িটা দখল ক'রে বস্লা। তারা পুরানো বাড়ীর ভাঙা দরজা জানালা ওলো কাজ চালাবার মতো ক'রে সারিয়ে নিলো, নামুষ বাসের উপযোগী কিছু তৈজস ও আসবাব এলো, তার চেয়ে আর বেশি কোন পরিবর্তন ঘটল না কুঠিবাড়ির। আর লোকজনও যে অনেক লো এমন নয়—সবশুদ্ধ চার পাঁচ জন মাত্র। মামুষের ওইটুকু স্পর্শে ঠর নির্জ্জনতার লক্ষ্য করবার মতো কোন বদল হল না, সে বেমন নিদ্রিত ইল, তেমনি রইলো; অত বড় বাড়ীতে ওই ক'টি লোকের সাড়াশন্দে কুঠির বৈশ্বাভঙ্গ হ'ল না, কেবল সে একবার যেন স্বপ্নে কথা ক'রে উঠল, তাতেই বোঝা যেতো কুঠির স্তর্কা কি অপরিমেয়!

্ঠির নৃতন কর্তা দর্পনারারণ চৌধুরী। সে তার শিশুপুত্র দীপ্তি-নারারণ আর পুরানো চাকর মুকুন্দকে নিয়ে এথানে এসে বস্লো, সঙ্গে আরো জন ছই অহচর ছিল, আর কোন লোক ছিল না তাদের সঙ্গে।

দর্পনারায়ণ যে-সব গল ব'লে শিশুপুত্রটির মনোরঞ্জন করতো, তার মধ্যে জোড়াদীঘির জমিদারদের কাহিনী ছিল শিশুটির সবচেরে মুথবোচক, বোধকরি সে কাহিনী পিতারও কম চিত্তাকর্ষক ছিল না; পুত্রের ভালো লাগার মাধ্যমে নিজের ভালোলাগার সমর্থন থেন সে পেত, পুত্রের আগ্রহ পিতার চিত্তকে চঞ্চলতর ক'রে তোলে, থেমন নুতন অব্বাহিকার জল এসে পড়ে মূল নদীকে দেয় ফাঁপিয়ে।

বিকালবেলা পিতাপুত্রে ছাদের উপরে এসে বসে—সমুথে যতদ্র দেখা যায় বিলের অবারিত উদারতা, চোথের দৃষ্টি কোথাও বাধা পায় না, ছুট্তে ছুট্তে অবশেষে দোঁয়া আর কুয়াশা আর মেথে মিলিয়ে যেখানে দিগন্তের মতো বচনা ক'রেছে দেখানে গিয়ে আপনি বাধা পায়।

তু'জনে বদ্লে পুত্র বলে, বাবা বলো। 'ল' টা 'য়' হ'য়ে যায়। পিতা পূর্ব্ধদিনের অন্তবৃত্তি ক'রে স্থচনা করে—

জোড়াদীঘির সঙ্গে শত্রপক্ষ রক্তদহের অনেকদিন ধ'রে লড়াই চল্লো। তারপরে জোড়াদীঘির চৌধুনীরা রক্তদহের জমিদারের বাড়ী চড়াও ফ'রে জমিদারকে বেঁধে নিয়ে জোড়াদাঘিতে ফিরে এলো।

পুত্র জোড়াদীবির জরে উল্লাসিত হয়। পুত্রের উল্লাসে পিড্রা উদ্দীপ্ত হর আগ্রহে বল্তে থাকে—রক্তদহের জমিদারকে তো বেঁধে এনে জোড়াদীঘির বাড়ীতে তারা করেদ ক'রে রাথলো। কিন্তু তারপরেই বাধলো গোল।

পিতা বলে চলে—ওদিকে হান্ধামার থবর পেঁয়ে কোপ্পানী ফৌজ ় পাঠিয়ে দিল জোড়ালীঘিতে, তাদের উপরে হুকুন্, যেমন ক'রেই হোক । রক্তদহের জমিদারকে উদ্ধার ক'রে জোড়াদীঘির বাবুদের বেঁধে নিমে । আসতে হবে।

শিশু দীপ্তিনারায়ণ কিছুতেই বৃহতে পারে না, কোম্পানীই বা কে আর জোড়াদীঘির বাবুদের উপরে তার এত রাগই বা কেন? বৃষ্তে পারুক আর নাই পারুক, বৃষ্তে পারে না বলেই আরও বেশী ক'রে তার রাগ হয় কোম্পানীর উপরে—সেই সঙ্গে একটা ভীত বিশ্বয়েরও উদ্রেক করে তার শিশুচিত্তে উর্জে কোম্পানী। কোম্পানী

তবে কম বীর নয়, জোড়াদীঘির বাবুদের উপরে হাত দিতে সাহস করে।
সে ভাবে আছা কোম্পানী কি মান্ত্র, না জানোয়ার, না গল্পে শ্রুত কোন দৈতাদানব। এই চিন্তার কিনারা না পেয়ে তার শৈশব কল্পনা মান্ত্রে-জানোয়ারে দৈতাবানবে মিলিয়ে কোম্পানীর একটা মূর্ত্তি অন্ধিত করে। সে মনে মনে দেখে, কোম্পানীর মূর্থটা সিংহের, হাত ছুটো মান্ত্র্যের আর বাকিটা সব দৈত্যের।

পিতা বল্তে থাকে কোম্পানীর ফৌজ এসে জোড়াদীঘির বাড়ীতে চুকে পড়লো; কয়েদথানা থেকে রক্তদতেব বালুকে মৃক্তি দিয়ে ভোড়া-দীঘির বাবুদের বেঁধে নিম্নে চলে যায় সদরে, আর বিচার ক'রে তাদের সাত বছরের ফাটক দেয়।

কোম্পানীর উপরে রাগে গা জল্তে থাকে দীপ্তিনারায়ণের। কিন্তু হঠাৎ সে লাফ্রিয়ে উঠে ছাদের প্রান্তে চলে যায় আর গুই হাত আকাশে প্রোতে চীৎকার ক'রে বল্তে থাকে—বক মামা ফুল দে, বক মামা ফুল দে।

পুত্রের চীৎকারে পিতা তার্কিয়ে দেখে সন্ধাগমে দলে দলে হাঁস বিল ছেড়ে বাসার দিকে চলেছে। এক এক দলে পঁচিশ ব্রিশটি হাঁস ীর-মুথ বৃহে রচনা ক'রে ছুটেছে, গতই দূরে যানে তীরের স্থচীমুথ ক্রমে র্নিন্তে, অর্দ্ধচন্ত্রে পরিণত হ'তে থাক্নে। হাঁসগুলো কেবলি বিল থেকে উঠ্ছে, এখনো উচ্চাকাশ পায়নি, তা ছাড়া কুঠিটাও বেশ উচ্চু, কাল্রেই ছাদের কাছ ঘেঁসেই যেতে থাকে, যেদিন রোদ থাকে ছাদের উপরে দলে দলে ছায়া পড়ে, ছায়া গুণে হাঁস গুণে নেওয়া যায়, পিতা পুত্রে ছায়া গোণার প্রতিযোগিতা পড়ে, আবার চোথ বুজে কেবল শন্দ লক্ষ্য করেও হাঁসের দল অন্থমান করা যেতে পারে। দ্রক্রত কীণ শন্দ ক্রমে প্রবলতর হ'তে হ'তে ঠিক মাথার উপর এসে প্রচণ্ড একটা শন্ধ-স ধ্বনির তোরণ মধ্যবিন্দ্টিতে উঠে নেমে পড়তে পড়তে আবার ক্রমে একটা দূরশ্রুত অম্পষ্ট 'হস্' আওয়াজে পরিণত হ'য়ে ধায়। এমনি চলতে থাকে অন্ধকার জমাট না বাধা অবধি।

আজ রোদ নেই, ছায়া গোণবার প্রতিযোগিতা হবে না দেখে
দীপ্তিনারায়ণ হেঁকে চলেছে—বক মামা ফুল দে, বক মামা ফুল দে।
গুদিকের ছেলে মেয়েরের বিশ্বাস তাদের এই মিনতি উপেক্ষা কর্তে না পেরে
নীড়াতুর বকের দল চঞ্ থেকে গ্'চারটে ফুল ছোট ছোট মানব
ভাগিনেরেদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করে। বকের দল অপসারিত হ'লে নথের
উপরে শুল্রবিন্দু গণনা ক'রে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে হিসাব চলে, বক
মামা কাকে ক'টা ফুল দিয়েছে। দীপ্তিনারায়ণের এপানে অক্স প্রতিদ্বন্দী
না থাকায় সে জানে বক মামার সে প্রেয়তম ভাগে। পিতাকে এনে
দশ নথের দান দেখায়, বলে, দেখো বাবা কত ফুল। কাবার
স্বেহাতুর কান শোনে দেখো বাবা কত ফুর'। দর্পনারায়ণ ভাবে
মায়ুরে ফুর'না বলে ফুল বলে কেন ?

恭

কোনদিন বা দর্পনারায়ণ দীপ্তিনারায়ণকে নিয়ে বেড়াতে বের হয়।
ধুলোউড়ির কাছে বিলের অনেকথানি শুকিয়ে গিয়েছে; ছোট ধূলোউড়ি :
পর্যন্ত নীতকালে শুকিয়ে মাঠ হ'য়ে যায়; মহর, সর্বে, ছোলা প্রশৃতি
রবিশস্তের চাষ হয়, তারপর রবিশস্ত ঘরে উঠ্লে বৈশাথের প্রথমে,
কোনবার বা বৈশাথের শেষে প্বের বানে জায়গাটা ভ'রে উঠ্চ আসল
বিলের সামিল হ'য়ে পড়ে।

দীপ্তি আগে আগে চলেছে, পিছনে দর্পনারারণ, সরু আলের পথ, হ'জনের পাশাপাশি চলবার মতো জায়গা নেই। দীপ্তি গল্পের পরবর্ত্তী স্থত্যের জন্ম তাগিদ দেয়, পিতা বলে, দাঁড়াও, আগে মাঠের মধ্যে নিয়ে পৌছই, এমন সক্ষ পথে চল্তে চল্তে কি গল বলা যায়? কখন বা পড়েই যাবো।

এমন সময়ে দীপ্তিনারায়ণ বলে ওঠে, বাবা ওই দেখো! এই বলে সর্বের ভূঁইয়ের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়। দর্পনারায়ণ কিছু দেখতে পায় না, বলে সর্বের ফুল।

পিতার অজ্ঞতার শিশু-পুত্র হেনে ওঠে, না না, ওই দেখো! বলেই সে আল থেকে ক্ষেত্রে মধ্যে নেমে পড়ে। তার পারের সাড়া পেয়ে একটা মেটে রঙের থরগোস ছুইলাকে অনেকটা দূরে গিয়ে পিছনের পা ছুটির উপর ভর করে ব'দে লাল চোথ ছুটো ঘুরিয়ে তাকার।

দীপ্তিনারায়ণ পিতার উদ্দেশ্যে বলে, লাফার্ক। বলেই সেটার দিকে দৌজায়। ক্লিজ্ব-লাফারুর সঙ্গে পার্বে কেন? সে লাফ দিয়ে দুহুর্ত্তে ট'তিনটে ক্ষেত্ত পার হ'য়ে যায়, দীপ্তিনারায়ণ মাটির চেলাতে কেবলই চোট থেতে থাকে।

পিতা বলে, থাস্নে, যাস্নে পড়বি। কে কার কথা শোনে! কিন্তু গোসটা কোথার অন্তর্হিত হ'য়ে যায়, কাজেই দীপ্তিনারায়ণকে থামতে সে একমুঠো সর্যেকুল ছি°ড়ে নিয়ে কিরে আসে।

এবার তারা মাঠের মধ্যে এদে প'ড়ে পাশাপাশি চল্তে থাকে, পুত্র ল, বাবা এবার বলো।

বাবা বলে, চৌধুরী জমিদার সাত্রছর পরে ফাটক থেকে গাম্বে ফিরে এলো। ফিরে এসে দেখে তার বাপ মারা গিয়েছে।

মৃত্যুর রহস্ত শিশুটি ধ্ঝাতে পারে না। তার নিজের মা নেই, অথচ দেখে অপরের মা আছে, নিজের মাকে তার মনে পড়ে না; শুধিরে উত্তর পার, স্বর্গে গেছেন; স্বর্গ কোথায় শুধিয়ে আবার উত্তর পায়, আকাশে। সে বুঝে নের তার মা আকাশে গেছে। কিন্তু কেন ধে গ্রেম, কবে ফিরে আসবে, অপরের মা আছে, অথচ বিশেষ ক'রে তার মা আকাশে গেল কেন এসব প্রশ্নের মীমাংসা কে তাকে ক'রে দেবে ! সে কিছু না বুঝে চুপ ক'রে থাকে।

পিতা গল্পের স্থ্র অন্নসরণ ক'রে বলে চলে, চৌধুরী জমিদার এসে দেখে যে তার জমিদারীর প্রায় সবখানি কোম্পানী আজেরাপ্ত ক'রে নিয়েছে।

কোম্পানীর উপরে স্কপ্ত ক্রোধ পুত্রের মনে জেগে ওঠে। 'ষেথানে বড় হ'য়ে ছিল সেথানে কেউ ছোট হ'য়ে থাক্তে চায় না।' এ সব কথা শিশুর ব্যাবার উপা্ক্ত নয়, কিন্তু দর্পনারায়ণ যে কেবল পুত্রের উদ্দেশ্যেই গল্প বল্ডো এমন মনে কর্বার কারণ নেই।

দর্পনারায়ণ বলে, যাই হোক হঠাং কোথায় আর যাবে, চৌধুরী সেথানেই রইলো। কিছুদিন পরে তার একটি ছেলে হ'ল, ছোটু ফুট্ফুটে ছেলেটি। তথন বাপ মায়ের আনন্দ দেখে কে? বাপ •বলালা, তোমার মতো দেখতে হ'য়েছে; শুনে স্ত্রী বল্তো কি যে বলো, ঠিক তোমার মতো। দেখেছ চোখ ছটো—এই বলে ছেলেটিকে তুলে ধরে। সেতা পিতামাতার প্রতিদ্দিতার কিছু জানে না, একবার বাপের দিকে তাকিয়ে হাসে, আর একবার মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসে। মা ব'লে, দেখলে ছেলের কাণ্ড! ছ'জনকেই খুনা ক'রে দিলো।

দীপ্তিনারারণ শুধার, বাবা ছেলের নাম কি?

নামটা ঠোটের কাছে আসে, দর্পনারায়ণ চেপে গিয়ে বলে, নাম আবার কি? থোকা।

দীপ্রিনারায়ণ অমুকম্পার সঙ্গে হাসে, ভাবে বেচারা, একটা নামও জুটল না, তার অস্ততঃ তিনটে নাম। শুধোয়,— তাঁরপর ?

বাপ বলে—এমনি চল্ছিল, জঃথ কটের জালা বাপ মারে হ'জনেই জনেকটা ভুলেছিল পুত্রকে পেয়ে, এমন সমরে তার মা মারা গেল।

দীপ্তি ভাবে—আহা বেচারা! ছেলেটির প্রতি সে সহার্নভৃতি অহভর্ব করে। এই কথা বল্বার সময়ে পিতার চোথ ছল ছল ক'রে, আসে, গলা ভারি হ'য়ে আসে। শিশুটি হঠাৎ বাপের মুথের দিকে তাকায়, কিন্তু ইতিমধ্যে অন্ধকার হ'য়ে এসেছে, চোথের জল দেখ্তে পায়় না। তবু কেমন যেন, কি ভাবে তার অদ্ধারুভূতি হয় ওই ছেলেটির সঙ্গে ভার একটা হল্ম যোগ আছে। পৃথিবীর সমস্ত মাতৃহীন পুত্রই যে হঃথের একই প্যায়ের অধিবাসী! হু'য়নে অনেকক্ষণ নীরবে চলে, তারপরে পিতা একটা দীর্ঘনিঃধাস ছেড়ে বলে, চৌধুরীর আর গাঁয়ে থাক্বার কোন কারণ রইলো না। সে একদিন রাত্রে শিশু পুত্রটিকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে এসে অন্য বসতি করলো!

— স্থামার গল্প ফুরালো। এই বলে সে থামে।

কিন্ত যে গল্ল থামলেই ফুরোয় দে তো গল্লই নয়। ছেলেটির মনে
কৈই মাতৃহীল শিশুর জ্ঞ করণায় গুঞ্জন কর্তে থাকে। জু'দিকের
ধানকাটা মাঠের বিচালিতে তথন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে—শিশিরে
ঠাসা বাতাস ঠেলে উপরে উঠ্তে না পেরে ধোঁয়া মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে
যাচ্ছে, আবার ধোঁয়ার চাপে আগুনের শিখা নিভে নিভে আসছে।
আর ধ্লোউড়ির বাঁশবনের মাথায় গুরে গুরে ধোঁয়া জনে রয়েছে,
সেগুলো ক্রমে দীর্ঘ বিতানিত ভাবে বিস্থারিত হ'য়ে পড়ছে। সর্মেজুলের
গঙ্গে বাতাস ঘনীভূত, ইতস্ততঃ জ'চায়টে শিয়ালের যাতায়াত; এখনো
ভাদের প্রথম প্রহর ইাকবার সময় হয় নি।

পিতাপুত্র কুঠিতে ফিরে আসে।

ų,

অনেক রাত্রে দর্পনারায়ণ ছাদের উপর থেকে নেমে আসে, ক্ষীণ আলোয় হঠাৎ চোথে পড়ে শ্যার একান্তে নিদ্রিত দীপ্তিনারায়ণকে। শেষেন তাকে নৃতন ক'রে পেখতে পার। মাহুষে ভালোবাসার পাত্রকে প্রতি দৃষ্টিতে নৃতন ক'রে আবিফার করে, প্রেমে যে অভাবিতপূর্ব্বতা আছে, তাতেই প্রণয়াম্পদকে কথনে। পুরানো হ'তে দেয় না, নদীর স্থোতের মতো প্রেম প্রতিমৃহর্ত্তে নৃতন, পুক্রের বাঁধা সীমানার বন্ধ জল সে নয়।

দর্পনারায়ণ দেখে তার শিশুপুত্র পাশ কিরে শুয়ে আছে, কচি কচি হাতের মৃঠি ত'থানা তই স্তব্ধ গঁই কুলের মতো শ্যার উপরে অবত্বে বিসন্ত ; স্বপ্লের লঘুপারের চিফ্টুরু অবধি স্কুকুমার মুথমণ্ডলে নেই। হঠাৎ তার বনমালাকে মনে পড়ে যায়। সভোজাত পুত্রটিকে নিয়ে স্বামী-শ্রীতে কতই না আদরের বিবাদ হয়েছে। বনমালা কুত্রিম অভিমান ক'রে বল্তো, আমি ছেলের মা কিন্তু ওর চেহারায় কোথাও আমার ছোঁয়াচ নেই। দর্পনারায়ণ বল্তো, তাই বই কি! কোথায় আশার মতো দেখ্লে?

তথন স্বামী প্রীতে প্রের নাক চোথ ন্থ কানের কোথার কার সঙ্গে, কভটুকু ঐক্য তাই নিয়ে এক প্রকার স্থের বিবাদ বিসম্বাদ স্থক্ষ হ'ত! এমন বিবাদের কোন সিদ্ধান্ত হয় কেউ চায় না, কারণ তাতে ভবিম্বতের প্রণয়-কলহের পথ বদ্ধ হয়ে যায়। আজ বিপত্তীক দর্পনারায়ণের সেই স্থেরে দিনগুলি মনে পড়লো, মনে প'ড়ে চোথ ছল ছল ক'য়ে এলো। তার মনে হ'ল সেদিন যে-সব ঘটনাকে তঃখ বলে মনে হ'ত, আজ তারাই স্থেরে বেশ ধারণ করেছে। দূরগত তঃখ স্থুখ বলে প্রতিভাত হয়, দূরগত শিলান্তপুপ যেমন নীলাঞ্জনসদৃশ গিরিমালা। তঃখ দুরে গিয়েও যদি ভয়াবহতা বর্জন না কয়তো তবে মান্থ্যের জীশন কি ত্রিষ্ঠিই না হ'ত! বিধাতা মান্থ্যকে ওইটুকু রুপা করেন।

মান্থবের বর্ত্তমান যতই বিষন হোক না কেন, আজকার দিন কালকার দিনে পরিণত হ'বামাত্র তা স্থকর হ'য়ে ওঠে। তাইতো মান্থব কলনা ক'রেছে তার সত্যযুগ কোনে। স্থদুর অতীতে ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান! বর্ত্তমান যেন বোবা জলের বিল। নদীর জলের মতো তাতে সঙ্গীত ধ্বনিত হয় না, বোবা হৃঃথ মানুষেক মনকে হৃঃস্বপ্নের মতো চেপে ধরে। দর্পনারায়ণের মনে হ'ল মানুষের জীবনটা বোবা জলের হন্তর জলাশয়, তার গতি নেই, গান নেই, নৌকার ক্ষেপনীর সঙ্গীতও যেন তাতে ধ্বনিত হয় না, ঠিক যেন এই চলন বিল্টার মতো।

বিলের কথা মনে পড়বামাত্র সে শব্যার পাশ থেকে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালো—তার মনে হ'ল চন্দ্রহীন অন্ধ আকাশ উপুড় হ'রে পড়ে বোবা বিলটাকে চেপে ধরেছে—অন্ধ আর বোবার একি সমন্বয়! একজন দেখতে পায় না, আর একজন প্রকাশে অক্ষম, দৃষ্টিহীন আর ভাষাহীনে মিলে একি হুঃস্বপ্লের জগৎ সৃষ্টি করতে চাইছে! তার মনে হ'লত লাগ্লো শ্স্টি-স্রোতের বাইরে কোথায় যেন সে অকন্মাৎ এসে পড়েছে! তার মনে হ'ল এখনি এই নাগপাশ থেকে মুক্ত হ'তে না পারলে হ'জনৈ নিলে তার অভিত্তকে পিষে মেরে ফেলে দেবে। সে মৃঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলো, শুতে ভুলে গেল। এমন কত রাত সে নিদ্রা ভুলে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিয়েছে!

কুঠির পিছন দিকে প্রাচীরবের। একটি বাগান ছিল। ছিল বলাই ভালো, কারণ এখন যা আছে, তা না থাকবারই সামিল। এক কোণে একটি ৰড় বাদাম গাছ আছে, আর আছে গোটা কয়েক আম, আমলকি, আর এক সার ঝাউ। ফুলের গাছ অনেক ছিল, কিন্তু সে-সব অনেক কাল হ'ল গিয়েছে; প্রাচীরের থানিকটা ধ্বসে পড়েছে, সেই ফাঁক দিয়ে গাঁরের গোরু, ছাগল চুকে ফুলের গাছগুলো নই ক'রে ফেলেছে। কুঠিতে লোক আসবার পরে প্রাচীরের ভাঙা অংশে বাঁশের বেড়া দেওয়া হ'য়েছে,

গোরু, ছাগল আর আসতে পারে না, কিন্তু মান্নবের আসতে বাধা হয় না, তবু বড় কেউ আসে না। কুঠির নৃতন মালিককে করে গাঁরের লোকের ভয়। এই বাগানটিতে মস্ত একটা লিচুর গাছ আছে, বাগানের ঐশ্বর্য। তথনকার দিনে সে অঞ্চলে লিচু গাছ দেখা বেতোনা। ওই গাছটা ওথানে কেমন ক'রে হ'রেছিল, কে লাগিয়েছিল, তা কেউ বল্তে পারে না। গাঁয়ের লোকে লিচুর লোভে শৃত্তা কুঠিতে এসে চুক্তো, কাড়াকাড়ি ক'রে ফল পেড়ে নিয়ে বেতো, তাদের লোভের ব্যস্ততাম ফলগুলো পাকতে পেতো না, লোকে জানেতো না লিচুফল পাকলে এমন লাল, তার স্বাদ এমন মধুর। এখন আর কুঠিতে কেউ চুক্তে সাহস করে না, বথা সময়ে পাকা লিচুতে গাছ ভ'রে যায়, কিষ্কু গাঁয়ের লোক আর তার স্বাদ পায় না, প্রাচীরের বাইরে থেকেই দেখে।

এখন জৈষ্ঠ মাসের প্রথনে লিচু গাছটি পাকা ফলে ভ'রে গিয়েছে, খন সর্জ পলবের উপরে ঘন লাল ফল, বেন স্থ্যান্তের মেন। তুপুর, বেলায় তিনটি বালক বালিকা গাছ তলায় সমবেত হ'য়ে ফল পাড়ছিল। একজন গাছে চ'ড়ে ফল ছিঁড়ে নীচে ফেলে দিচ্ছিল, আর হ'জনে কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো ক'রে রাখছিল। নীচের হু'জনের মধ্যে একজন দীপ্তিনারায়ণ, আর একজন একটি মেয়ে; বয়দ তার বছর আপ্তেক হবে আর যে গাছের উপরে চড়ে ছিল, ডালপালায় আবৃত হ'য়ে পড়ায় তাকে সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু তার বয়দ যে সকলের চেয়ে বেশি অমুমান করতে কন্ত হয় না। সে উপর থেকে ঝুপ ঝুপ ক'রে গুছছ গুছছ পাকা ফল ফেলে দেয়, আর হু'জনে কুড়িয়ে নিয়ে স্তুপ করে বাথে। এই তিনটি প্রাণী ছাড়া প্রকাণ্ড বাগানটাতে আর জনপ্রাণী নেই—সব কেমন থাঁ থাঁ করে, উপরের প্রকাণ্ডতর আকাশথণ্ডও সম্পূর্ণ রিক্তা, কোথাও মেঘের রেখা মাত্র নেই, কেবল থেকে থেকে একটা চাতক ভ্রুণার তীক্ক শূলে রৌজলয়া শৃত্যভার গারে কুদে কুদে দেয় 'ফটিক্ক

এই তিনটি বালক-বালিকাতে মিলে একটি দল গ'ড়েছিল।
শীতকালে মাঠে মাঠে ঘুবে থেজুর রস খাওয়া ছিল এদের এক আনন্দ।
সকাল বেলার থেজুর রসের কলসীটি খুলে নিরে গেলেও নল দিয়ে রস
গড়াতে থাকে—তিনজনে সেথানে গিয়ে সমবেত হ'ত। একজনে গাছের
উপর থেকে সমলোভী পাখী উড়িয়ে দিতো, আর একজনে লক্ষ্য রাথ তো
কেউ দেখতে না পায় কিংবা মুকুন্দ যাতে না এসে পড়ে, তৃতীয়জনে
পতনোমুথ রসের কোঁটার আশায় জিব মেলে নীচে দাঁড়িয়ে থাক্তো।
একটা ক'রে কোঁটা জিবের উপরে পড়ে, আর সেই সরসম্পর্শে
তার চোথে মুথে সে কি চরিতার্থতা! এই রকমে পালাক্রমে তাদের রসখাওয়া হ'ত। এমনি ভাবে তারা সকালে মাঠে মাঠে গাছে গাছে ঘুরে রস
থিবীর বেড়াতোণ

তিনজনের হাত মুথ সমান চল্ছে—তিনজনেই তন্ময়। এমন সময়ে
কুস্মি হঠাৎ অংফুটঅরে ব'লে উঠ্ল—মোহন দা—

- -- কি রে ?
- —মুকুন্দ আস্ছে—

তিনজনে দেখ্তে পেলো মুকুন্দ এসে পড়েছে, আর পালাবার পথ নেই। মুকুন্দকে করে ওদের বড় ভয়।

মুকুন্দ বৃদ্ধ, কালো বলিষ্ঠ দেহ, মাথাভরা টাক, রোদে চক্চক্ করে, গোঁফ জোড়াটি পাকা। মোহন আড়ালে তার উল্লেখ ক'রে বলতো, 'গোঁফ জোড়াটি পাকা,—মাথায় কনক চাঁপা।'

মুকুন্দ চীৎকার ক'রে উঠ্ল—তাই আমি দীপ্তিকে খুঁজে পাইনে। এই রোদের মধ্যে এখানে আসা হ'রেছে—অহ্নধ কর্বে বে!

ভারপরে মোহনের দিকে তাকিয়ে বল্ল—তুমিই এই নাটের শুকু! মোহন কয়েকটা লিচু নিয়ে বল্ল— মুকুন্দদা থাও, আমি নিজে প্রত্যেছি। মুকুন্দ হেসে ফেল্ল, বল্ল, আবার বাহাছরি করা হ'চ্ছে—আমি নিজে পোড়েছি, পড়ে যদি হাত পা ভাঙ্তো!

মোহন বল্ল—তবে জগন্ধাথ হ'য়ে যেতাম। তোমাকে আর শ্রীক্ষেত্রে থেতে হ'তনা, এখানে বসেই দেখ্তে পেতে।

শ্রীক্ষেত্রে যাওয়া হয়নি বলে মুকুন্দ সর্বাদা লোকের কাছে আক্ষেপ কর্তো।

মুকুন্দ বল্লো—তোকে একদিন জগন্নাথই হ'তে হবে, যে হরস্ত।
আমার ভাবনা দীপ্তিবাবুর জন্মে, ওকে যে লাঠি ধরতে হবে, জগন্নাথ
হ'লে ওর্ চল্বে না।

তারপরে বল্ল—যা, এখন বাড়ী যা, লিচ্ তো শেষ হ'য়েছে। চলো, দীপ্তিবাবু, বাবু গোঁজ কর্বে এখনি।

এই ব'লে মুক্লন দীপ্তির হাতে ধরে কুঠির দিকে তাঁগ্রদর হ'তে হ'তে হঠাৎ ফিরে এনে মোচনকে বল্ল—দেখ, তুই যা করিস, করিস, কিন্তু কুস্মিকে যে আনিস্—তার ফলে কি হবে তা কি জানিস্না ?

মোহন ভধোলো—কি হবে ?

মুকুন্দ বল্ল— জান্তে পার্লে ডাকুরায় তোর হাড় ভেঙে দেবে ! মোহন বল্ল— শুধু জান্তে পার্লেই হয় না, ধর্তে পারা চাই।

মুকুন্দ বল্ল—তে।কে ধর্তে না পেরে শেষকালে যে মেয়েটাকে মারধোর করবে।

এবারে মোহনের মুথে চিন্তার ছায়া পড়লো। সে বল্ল, চল, কুদ্মি তোকে বাড়ীতে পৌছে দিয়ে আসি।

কুস্মি বল্শ—না মোহনদা, আমি নিজেই যেতে পারবো, তৌমাকৈ আর সঙ্গে যেতে হবে না।

—তবে চল্, প্রাচীরটা পার ক'রে দিই।

তথন মোহন ও কুস্মি প্রাচীরের দিকে গোল, আর দীপ্তিকে নিমে মুকুন্দ কুঠির ভিতরে গিয়ে ঢুক্লো।

## ठलन विल

রাজসাহী ও পাবনা এই হাঁট জেলার সীমাস্ত জড়িয়া চলন বিল নামে একটি স্থবৃহৎ জলনয় ভূথও আছে। ডিট্টিক্ট গোজেটিয়ার গ্রন্থ কুহুতৈ চলন বিলের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কতক অংশ উদ্ধৃত হুইল।

রাজসাধী ও পাবনার সীমান্তবভী একশত চল্লিশ বর্গ মাইল জলময় নিম্নভূমি চলন বিল নামে পরিচিত। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নাটোর মহকুমার শিংড়া থানার নিকট হইতে পাবনা জেলার অন্তর্ম মনিষা গ্রাম পর্যান্ত এই বিল বিস্তৃত। রাজসাহী ও দিনাজপুর জেলা হইতে জল সংগ্রহের, দারা পুষ্টকায়া ও বর্দ্ধিততেজা আত্রেমী নদী চলন বিলে আপন জলরাশি সমর্পণ করিতেছে। বড়ল নদীযোগে বিলের অতিরিক্ত বারি প্রবাহ বাহির হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে গিয়া পড়ে। পার্শ্ববভী ভূথণ্ডের তুলনার বিলের জমি নীচু। ব্রহ্মপুত্র বল্যা আদিলে বড়লের স্রোত্ত পিছু হটিতে বাধ্য হয়, কার্জেই বক্তা না কমিয়া যাওয়া অবধি বিলের জল বাহির হইবার পথ না পাইয়া স্থির হইয়া থাকে। গ্রীম্মকালে বিলের অধিকাংশ শুকাইয়া যায়, কেবল পনের বর্গমাইল মতো স্থান জলময় থাকিয়া যায়। পূর্ব্বে এই বিলটি চারশত একুশ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া ছিল বলিয়া মনে হয়—কিছু কালক্রমে পল্লার শাথা বড়লের ও অক্তান্ত নদীর হারা আনীত পলিতরে অধিকাংশ

স্থান ভরাট হইয়া উচ হইয়া গিয়াছে। ১৯০৯ সালে চলন বিল সম্বন্ধে তদস্তকারী কমিটি যে রিপোর্ট দেয় তাহাতে জানা যায় যে বিলের আয়তন কমিয়া একশ বিয়াল্লিশ বর্গমাইলের মতো হইয়াছে, বাকি অংশে জনপদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া চাষবাস হইতেছে। ইহার মধ্যেও মাত্র তেত্তিশ বর্গনাইল স্থান দারা বৎসর জলময় থাকে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রতিবৎর ২২২ মিলিয়ন ঘনফুট পলি নদী সমূহ দিয়া বিলে প্রবেশ করে, আর ৫০ মিলিয়ন ঘনফুট পলি নদীপথে বিলের সীমানা ত্যাগ করে। অবশিষ্ট ১৬৯<del>ই</del> মিলিয়ন ঘনফুট পলি প্র**তিবৎসর** বিলে স্থিতি পায়। এই পলিকে ১৪২ বৰ্গ মাইল স্থানে সমানভাবে চালাইয়া দিলে বিলের গভ প্রতিবৎসর অদ্ধ ইঞ্চি পরিমান উচু হওয়া সম্ভব। ১৯১০ দালে বিলের অবস্থা পুনরায় তদন্ত করা হইলে প্রকাশ পায় যে বিলের আয়তন আরও কমিয়া আদিয়াছে। পাবনা জেলার অন্তর্গত অংশে চাযবাস হইতেছে আর রাজসাহী জেলার অংশে ় জলের গভীরতা গড়ে একফুট মাত্র। :৯১৩ সা**লে** আবার তদন্ত হইলে দেখা যায় মাত্র বারো হইতে পনেরো বর্গ মাইল মাত্র স্থানে, সারা বংসর জল থাকে। আরও দেখা যায়ু যে চারি দিকের পাড় উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, বৈশাথ মাদে জলের গভীরতা গড়ে নয় ইঞ্চি হইতে ১৮ ইঞ্চির অধিক নয়। এই সব তদন্তের দল হইতে বৃঝিতে পারা যায় চলন বিলের গর্ভ অতিশয় ক্রত ভরাট হইয়া উঠিতৈছে, <del>গুদ্ধ অংশে গ্রাম বসিতেছে, চাষ হইতেছে। চলন বিলের নিকটবর্ত্তী</del> অঞ্চলে যে-সব মন্দির, অট্টালিকা ও পুন্ধরিণী দেখিতে পাওঁরা যায় তাহাতে মনে হয় যে এক সময়ে তথায় সমৃদ্ধির অভাব ছিল না। হাণ্ডিয়াল গ্রামটিতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ক্যেন্সানীর ব্যবসায়ের একটি কুঠি ছিল, বহু দীর্ঘিকা সমন্বিত সমাজ গ্রামে মোগল বাদশার একটি কাছারী ছিল, মরিচ-পুরাণে একজন ফৌজদার থাকিত, অষ্টমনিবা,

কোলা, গুয়াথাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে বহু সংখ্যক চতুষ্পাঠী ও বহুতর পণ্ডিত ব্যক্তি এক সময়ে বিজ্ঞান ছিল। কিন্তু কালক্রমে বিল শুকাইয়া আসাতে এবং নদীর গতি পরিবর্তিত হওয়াতে সমৃদ্ধি কমিয়া আসিল, সাধ্যাহানি ঘটিতে থাকিল, ব্যবসা-বাণিজ্য লোপ পাইল, সর্বাদ্ধীন অবনতির এই প্রক্রিয়া এখনও সেখানে সক্রিয়। ছোটনাগপুর অঞ্চল হইতে সাওতাল জাতির লোক আসিয়া এখানে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ডাকাত ও ডাকাতি চলন বিলের বৈশিষ্ট্য—রামা, গ্রামা ও বেণীরায় নামে তিনজন হর্দ্বর্য ডাকাতের কাহিনী এখনও সেখানে জীবস্ত স্থৃতি। ১৮২৮ সালের গেজেটিয়ার হইতে জানা যায় যে হান্ডিরাল গ্রামের চারিদিকে ঘন জঙ্গল ও জনপূন্য মাঠ ডাকাত থাকিবার উপযুক্ত ছান। চলন বিশ্বে ডাকাতশাসন করিবার উদ্দেশ্যে ইই ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে মোল দাঁড়ের ছিপ এবং পুলিশ জনাদারের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। এই সময়কার রিপোর্টে চলন বিলকে বাংলাদেশের স্বৃহত্তম জলময় ভূমিথও বলা হইয়াছে।

জাত্বরের মৃত জানোয়ারের দেহান্থি দেখিয়া যদি তাহার প্রতিটি
মাংসপেশীতে সক্রিয় তর্জান্ত বক্তজীবন বুঝিতে পারা যায়, তবে
উপরের রিপোর্ট হইতেও চলন বিলকে বুঝিতে পারা যাইবে। বস্তুতঃ
এ বর্ণনা কাগজখণ্ডে অক্ষিত মানচিত্রের চেয়েও অকর্মণ্য, মানচিত্রেও
একট্থানি নীলাভা থাকে, এই বর্ণনাতে তাহারও অভাব। তবু তো
কয়েকট্করা হাড় জুড়িয়া নায়্রের প্রাচীন ম্যামথের ক্ষিষ্টি করিতে প্রয়াস
পায়, তবু তো মানচিত্রের নীলাভায় মায়্রের মহাসমুদ্রের নীলিমা
দেখিতে চেটা করে। অরপের অভাবে মায়্রুরে রূপকের স্কিট করে,
ভীপরের এই বর্ণনা রূপকও নয়, নিভান্তই রিপোর্ট।

বর্ত্তমানের মৃষ্টিমেয় চলন বিলের কথা ভূলিয়া যাইতে হইরে।
আমরা সওয়াশো বছর আগেকার কথা বলিতেছি—তথনই চলন
বিল বাংলা দেশের বৃহস্তম জলময় অংশ ছিল, যতই প্রাচীনতর কালে
আগ্রসর হওয়া যাইবে, ততই দেখা যাইবে বিলের আয়তন ক্রমে বৃহত্তর
হইতেছে। অম্পান করিলে অক্সায় হইবে না বে চার শত বৎসর
পূর্বে এই বিলটি রাজসাহী, পাবনা, বগুড়ার অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া
বিরাজ করিত। ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার সঙ্গমন্তলের পশ্চিমোত্তর অংশে
চলন বিল বিরাজিত; অবস্থান, আয়তি ও প্রকৃতি দেখিয়া চলন বিলকে
উত্তর বাংলার নদনদী স্লায়্জালের নাভিকেন্দ্র বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।
চলন বিলের গুরুত্ব উপলব্ধির জন্ম নদনদীময় বন্ধদেশকে জানা আবশ্রুক—
বাংলাদেশের মধ্য দিয়া কয়েকটি নদনদী প্রবাহিত না৽বিলয়া বলা উচিত,
কয়েকটি নদনদীর মাঝে মাঝে যে চয়গুলি পড়িয়াছে—তাহারই সমষ্টির
নাম বাংলাদেশ।

নদনদীমর বন্ধ হুইটি সূবৃহৎ ত্রিভূজ, এই ত্রিভূজ হুইটি আবার অজ্ঞ উপনদী ও শাখানদীর দারা বিভক্ত—এই নদীসমূহের মধ্যে কোমল শ্রামল ভূথগুই বন্ধদেশ। গলানদী বন্ধদেশে প্রবেশ করবার পরেই রাজমহল পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে পাক থাইরা সরলভাবে দক্ষিণবাহিনী হুইরাছে—ইহাই ভাগীরথী, গলানদীর পশ্চিমতম শাখা: গলানদীর পূর্ব্বতম শাখা মেঘনা নামে পরিচিত, মেঘনা হুইতেছে পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মূল মেঘনার সম্মিলিত প্রবল বারিপ্রবাহ। ভাগীরথী ও মেঘনা একটি ত্রিভূজের ছুইটি বাহ্ন, বক্ষোপদাগরের তীরভূমি ইহার তৃতীয় বাহু।

নদীতত্ত্ববিদের। বলেন যে এক সময়ে, প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বেং

ভাগীরথীর পথেই গঙ্গার মূল বারিরাশি সমুদ্রে পৌছিত কিন্তু কালধর্মে ভাগীরথীর দে প্রাধান্ত আজ আর নাই—এখন গঙ্গার প্রবলতম শাখা, সমুদ্রাভিযানের প্রধান প্রবাহ মেঘনা নদী। চারি শত বৎসরের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহা আকস্মিক ভাবে না ঘটিয়া ক্রমিক ভাবে ঘটিয়াছে—গঙ্গার মল প্রবাহ ভাগীরথী গর্ভ ত্যাগ করিয়া অনেকগুলি নদী পথে গড়াইতে গড়াইতে চারিশত বৎসর পরে মেঘনার থাতে আসিয়া পৌছিয়াছে। ভাগীরথী ও মেঘনার মধ্যে জলান্ধী, ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, কুমার, আড়িয়াল থাঁ, তেঁতুলিয়া প্রভৃতি যে সব ছোট বড়, আপাততঃ অপ্রধান নদী বিঅমান—এক সময়ে, ক্রমিকভাবে এই গুলির প্রত্যেকটিই গঙ্গার মূল প্রবাহরূপিণী ছিল। এক একটি থাত ত্যাগ করিয়া গঙ্গা ্রিমণ: অধিকতর •পূর্ববাহিনী হ্ইতে হইতে মেঘনার, থাতে আসিয়া পৌছিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেকটি নদীই স্থৈরিণী গঙ্গার স্থানপরিবর্ত্তন ্চিক্স। গ্রীত্মের রাতে বিস্তীর্ণ শ্যায় রূপদী যথন বিশ্রন্ধভাবে গড়াইতে থাকে তথন যেমন দে শয়ার উপরে দেহ চিহ্ন রাখিয়া রাখিয়া যায়. ্রীকাও তেমনিভাবে বর্ত্তমানের শুক্ষপ্রায় নদীমালার স্বদেহ লেখা রাখিয়া গিয়াছে। বাংলার ভামল কোমল ভূমি নিদ্রালদা নদীর বিশ্রদ্ধ বিশ্রামের শ্যা। রূপদী যথন শ্যার অপর প্রান্তে পৌছায়, তথন দে আবার **মুথালসে** গড়াইতে গড়াইতে পূর্ব্বপথে ফেরে—এবং অবশেষে এক সময়ে শ্যার অপর প্রান্তে আদিয়া পৌছায়। নদীতত্তবিদেরা বলেন যে গন্ধা প্রবাহের শেষতম থাত মেঘনা, পুর্মদিকে আর তাহার অগ্রসর হুটবার পথ নাই, ভূমির কাঠিন্স অন্তরায়। তাঁহারা বলেন গলাধারার আবার পশ্চিমবাহিনী হইবার সময় সমাগত। পূর্বতম নদী খাতগুলির পথে একে একে তাহার মূল বারিরাশি আবার প্রবাহিত <sup>\*</sup> হইতে থাকিবে, একে একে আড়িয়াল খাঁ, কুমার, জনাঙ্গী প্র<del>ভৃ</del>তি 🕳উদীপিত হইয়া উঠিবে, এবং অবশেষে, অনেক দিন পরে, হয়তো চার

শতাব্দী পরে, কে বলিতে পারে, গঙ্গার মূল প্রবাহ আবার ভাগীর্থী গর্ভে ফিরিয়া আসিবে—গঙ্গার পার্শ্বপরিবর্তনের দারা শ্ব্যা পরিমাপ পরিদমাপ্ত হইবে। বাংলার নিম্মুখী নদী-ত্রিভূজের ইহাই বিবরণ।

বাংলা দেশে আর একটি ননী-ত্রিভুজ আছে, সেটি উর্দ্ধুয়ী—
হিমালর তাহার পাদদেশ—গঙ্গা তাহার একটি ভুজ, আর একটি
রন্ধপ্র (যম্না), গোয়ালনের অদূরে ইহাদের সঙ্গম। এথানকার
ভূপক্রতি কিঞ্চিৎ রুক্ষ, কাজেই নদীমালা তেমন ভাবে পাশ ফিরিবার
স্থযোগ পার নাই। রক্ষপুত্র কিছুদূব পশ্চিমগামী হইয়া বর্ত্তমান খাতে
আদিরা যম্না নাম ধারণ করিয়াছে। হিমালয়ের বিবরনির্গত
তিন্তা, তোর্যা, করতোরা প্রভৃতি নদীগুলি রক্ষপুত্রে আদিয়া আত্মমজ্জন
করিয়া ধন্ম হইয়াছে। যম্না নামে খাতে যে ব্রক্ষপুত্র, তাহা নিভান্তই
আধুনিক নদী, মেজর রেনেলের মানচিত্রে তাহার চিহ্ন নাই। খুব্
সন্তব এখানে একটা উপনদী মাত্র ছিল—এবং অধুনা লুপ্তপ্রায় করতোরা
প্রাচীনকালে দক্ষিণ দিকে আরও অনেকটা অগ্রসর হইয়া পদ্মাতে
(গঙ্গাতে) পড়িত। তারপরে যম্না যথন প্রবল হইয়া উঠিল—করতোরার
যাত্রাপথ হ্রাস হইয়া গেল, গঙ্গা পর্যান্ত পৌছিবার প্রয়োজন আর
ভাহার রহিল না, সে ব্রক্ষপুত্র মিশিল।

উর্দ্ধন্থী ও নিয়ন্থী ছই নদীত্রিভূজের অনেকটা স্থান ধরিয়া একটা বাহু সমান। গঙ্গার যে স্থান হইতে ভাগীরথীর বেণীমৃক্ত হইয়াছে—
আর গোয়ালন্দের নিকটে আদিয়া যেথানে ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মায় মৃক্তবেণী ঘটিয়াছে, এ ছইয়ের মধ্যবর্ত্তী গঙ্গা বা পদ্মা• ছইটি ত্রিভূজেরই একটি সমানবাহু। এই সমবাহুর উত্তরে রাজসাহী ও পাবনা জেলা। ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মা মিলিত হইয়া যে কোণের স্পষ্ট করিয়াছে—তাহাই পাবনা জেলা—এই পাবনা জেলার অনেকটা স্থান জুড়িয়া চলন বিল। ব্রহ্মপুত্র প্রবল হইয়া উঠিবার আনেকটা উত্তরবঙ্গের একটি প্রধান

নদী ছিল, করতোয়া বর্ত্তমানের মতো ব্রহ্মপুত্রে না মিশিয়া যে অনেকটা অগ্রাসর ইয়া পদ্মায় পড়িত, সে কথা আগেই বলিয়াছি। করতোয়ার মতো বৃহৎ নদী নিশ্চয় নিঃদঙ্গ ছিল না, নিশ্চয়ই বহু অথ্যাত ও অজ্ঞাত এবং অধুনা সম্পূর্ণ বিস্তৃত উপনদী ও শাখা-নদী করতোয়ার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পড়িত। কিন্তু কালক্রমে করতোয়ার অধিকার হ্রাস পাইল—ব্রহ্মপুত্র অর্দ্ধথে তাহাকে গ্রাস করিল কিন্তু তাহার ও তাহার সঙ্গিনী নদীগুলির খাত এত সহজে লোপ পাইবার নয়। অসুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে স্থবিস্তীর্ণ চলন বিল সেই খাত। বস্তুত্তঃ পাবনা জেলার ত্রিকোণ নিয়ভূমি পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের মুখের গ্রাস কাড়িয়া গঠিত তাই সেখানে এত বিল, এত জলা, এত নদীনালা, বধাকালে ক্রম্ময় প্রায়, অসুস্ময়েও প্রায় জলময়।

রাজসাহী জেলার উত্তর ও পশ্চিম অংশ উচ্চ ও কঠিন—কিন্তু তাহার দক্ষিণ-পূর্বের' ভূপ্রকৃতি পাবনা জেলার অন্তর্রুপ, রাজসাহী জেলার আনেকটা অংশও বিলমর, জলমর। বস্তুতঃ চলন বিলের বেশীর ভাগই রাজসাহী জেলার অন্তর্গত। এই কথাগুলি মনে রাথিয়া বাংলাদেশের একখানা মানচিত্রের দিকে তাকাইলে বৃঝিতে বিলম্ন হইবে না যে চলন বিলের অবস্থান সতাই বিচিত্র—এই ভূমধ্যজলাশয়কে নদীমর বঙ্গের স্থাপভীর স্থবিস্তীর্ণ নাভিকেন্দ্র বলা যাইতে পারে। স্মরণ রাখা আবশ্রুক যে আজকার চলন বিল দেখিয়া কোনমতেই একশত বৎসর আগেকার অবস্থা ধারণা করা যাইবে না। আমরা একশো বছরের আগেকার কথা বলিতেছি, তাহার পূর্বের অন্তর্থীন কাল পড়িয়া আছে।

চলন বিল এখন স্রোতহীন, গতিহীন, লক্ষ্যহীন স্থায় জলাশ্য়— কিন্তু এক সময়ে এই ভৃথও ব্যাপিয়া বহু নদীর সন্মিলিত বিপুল বারিরাশি প্রবাহিত হইত। •চলন বিল সেই সব মৃত নদীর প্রেতাত্মা —এথন সে মানব সংসারের অতীত, এখন সে মানব সম্পর্কের বাহিরে, সেইজক্টই সে ভয়ন্কর।

চলন বিল বহু নদীর শাশান, মৃত নদনদীর পঞ্চমুণ্ডি আসনে এক মহাসাধক এথানে উপবিষ্ট। তাহার সমস্তই বিচিত্র, সমস্তই বিপরীত! সে মানব সংসারের হইরাও সংসারের বাহিরে আসীন, সে মৃতদেহের উপরে বিদিরা জীবনের সাধনার নিরত; যে জলের স্বভাবই গতি এথানে স্বধর্ম হারাইরা সে স্থায়ত্ব লাভ করিয়াছে; চলন বিল সম্পূর্ণ অচল। অচল কেন্দ্রের উপরে ঘূর্ণ্যান বিষ্ণুচক্র যেমন সতীদেহকে কাটিয়া ইতি থপ্ত করিয়াছিল, আআ-আবর্তিত এই জলরাশিও তেমনই কোমল পৃথিবীর অঙ্গ ছিল্ল ভিন্ন করিয়া ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রামসমূহের স্পষ্ট করিয়াছে, সতীদেহের ছিল্ল অংশ পীর্স্তান, চলন বিলের ভূথগুও এক মহাপীর্স্তান, এথানে সংসার সম্পর্কের শ্বসাধনা চলিতেছে।

সত্যই এ স্থান বিচিত্র এবং বিপরীত। মানচিত্রকার ইহার রহস্ত কতকটা অন্ধনান করিয়াছে—তাই ইহাতে দিয়াছে সমুদ্রের নীলাভা! চলন বিল সাগর বইকি, প্রক্ত ভ্মধ্য-সাগর! সমুদ্রের হারাইয়া যাওয়া জ্ঞাতি চলন বিল! মানচিত্রের সমুদ্র নীল কিন্তু বস্তুতঃ সে কালো; চলন বিলের বারি রাশিও কালো; সমুদ্র নদীমালার বিসর্জন স্থান, চলন বিলেও নদনদী আদিয়া পড়িয়াছে; সমুদ্র মুক্তার আকর, চলন বিলেও মুক্তার ব্যাপারী ডুব দিয়া মুক্তা তোলে; তবে চলন বিলে জোয়ার ভাঁটা নাই—মহাসমুদ্রে জোয়ার ভাঁটার লীলা কি প্রত্যক্ষ?

চলন বিল দিনমানে অস্ককার—কুহেলিতে, বিষবাষ্পে এবং মেতে:
চলন বিল রাত্রিবেলা আলোকিত, শত শত আলেয়ার ছাতিতে এবং

নিশাচর ডাকাতের ক্ষিপ্রগামী ছিপ নৌকার শিকারসন্ধানী দীপ্তিতে;
এখানে বিনা মেঘে বৃষ্টি আদে, বিনা ঝড়ে টেউ ৬৫১, বিনা টেউয়ে
নৌকা তলাইয়া যায়, আর বিনা সন্ধেতে কাল বৈশাখীর ঝঞ্জার অতর্কতায়
হঃসহ দিগন্তর হইতে ডাকাতের ছিপের বহর নিশ্চিন্ত যাত্রীর ঘাড়ের
উপরে আসিয়া পড়িয়া সর্বস্ব কাড়িয়া লইয়া ল্টিয়া পুটিয়া পালায়, যাত্রীর
হাহাধ্বনিকে ডাকাতের হাসি ধিকার দিতে থাকে, মান্নযের শিকার
এখানে মানুষ, পশুতে মানুষে নৈত্রী করিয়া এখানে মানুষ শিকার
করিয়া ফেরে। এখানকার সমস্তই বিচিত্র।

যেদিন ঝড় ওঠে, ঝড় এখানে অবিরল, সকাল বেলাতেই কেমন অস্বাভাবিক নিস্তন্ধতা দেখা দের, যত বেলা বাড়ে সমস্ত প্রকৃতি চিত্রাপতি হইরা আসে। জলে চেউটি থাকে না, গাছে পাতাটি নড়েনা, ডালে পাথীটি ডাকে না, মাছরাছা বেলা পড়িবার আগেই পালার, প্রটিমাছের দল গভীর জলতলে প্রবেশ করে, কেবল আকাশ পরিচ্ছন্ন উজ্জ্ব খেত পাথরের মেঝের মতো নির্মাল এবং কঠিন। বেলা পড়ে, সন্ধ্যা ঘনার, সমস্ত প্রকৃতি একটি পূর্ণ পরিপক্ষ ফলের মতো ফাটিয়া পড়িবার মুখে আসিয়া দাড়ায়, দিগস্ত নেঘে ভারি হয়, মেঘে বিহ্যতফলার ছোট ছোট ল-ফলা চমকায়, আর দূর পশ্চিমের আকাশ হইতে হাতীর ওঁড়ের মতো কি একটা বস্তু বিলের দিকে ঝুলিয়া পড়ে। ক্কচিং গৃহী, চকিত চাষী ওইটি দেখিবামাত্র আর্ভন্মরে বলিয়া ওঠে আজ আর রক্ষা নাই! হাতীর ওঁড় নেমেছে! কেহ আলা বলে, কেহ কালী বলে, সকলেই বলে আজ আর রক্ষা নাই! হাতীর ওঁড় নামিয়াছে।

হাতীর শুঁড় ক্রমে স্পষ্ট হইয়া ওঠে, আগাইয়া আসিতেছে ধূসর কালো, আকাশের চাতালে-ভূতলে স্পৃষ্ট লম্বমান দোলমান একটা বস্তু। জলস্তস্তু ! জলস্তম্ভ সমূদ্রের বৈশিষ্ট্য—চলন বিল যে সমূদ্র ! জলস্তম্ভ মেঘ ও জলের, আকাশ ও পৃথিবীর সঙ্গমলীলা; আকাশের মেঘ থানিকটা নামিয়া আদে, পৃথিবীর জল থানিকটা ঠেলিয়া ওঠে, মড়ের বাতাস গুইয়ের মিলন ঘটাইবার ঘটক! তপন অন্তরীক্ষের মকংগণ জাগিয়া উঠিয়া বিলের জনহীন তরল প্রান্তরে দাকাদাফি করিয়া বেড়ায়! প্রচন্ত প্রভন্তন কিন্তু কিছুই ভাঙে না, ভাঙিবে কি? মান্ত্রের গড়া ঘর বাড়ীই ভাঙিতে পারে। শত শত চেউ ওঠে আর ভাঙে কিন্তু সে ভাঙনের চিহ্ন থাকে কি? তথন মড়ে জলে বাতাসে বিতাতে বজে মেঘে করকায় বৃষ্টিতে আকাশে বিলে এক ত্রাহি ত্রাহি ধ্বনি! নন্দীর অনবধানতায় ধূর্জটির কপালভাও নিংশেষ করিয়া প্রমথগণ আজ স্থরাসার পান করির। প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছে, কে আজ আর কাহার কথা শোনে! চকিত নন্দী ভাহার বিতাৎ বলসিত হেমবেত্রখানায় বারংবার শাসন ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে—কিন্তু কে 'আজ কাহার কথা শোনে! অবশেষে ক্ষিপ্ত ধূর্জটি জলস্তন্তের জটা উড়াইয়া আসিয়া নিজেই জ্যাপার দলে যোগ দিলেন! কত রাত্রি পর্যন্ত সে লীলা চলে—কে বলিতে পারে! দেবতার আসরের দর্শক কি মান্ত্রে?

আবার বর্ষার প্রারম্ভে বিলের জল ফাঁপিতে স্থক্ষ করে—রাতারাতি জল বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ধানের গাছ বাড়ে, জলে আর শস্তে বিচিত্র আড়াআড়ি পড়িয়া বায়! অবশেষে শস্তের প্রতিযোগিতার ধৈর্যাচ্যুতি করিয়া জল হঠাৎ বাড়িয়া বায়—ধানের গাছ মাথা জাগাইতে পারে না—চাবী বৃক চাপড়াইয়া মরে। ক্রমে পূর্ব্ব দিক হইতে বমুনার কালো জল বিলে ঢোকে—তারপরে আসে পশ্চিম দিক হইতে বড়ল নদীর থাতে পদ্মার ঘোলা জল—আর আরও পরে আসে উত্তর দিক হইতে আত্রেমীর গেরুমা জল—প্রকৃতি তিন দিক হইতে বিলকে আক্রমণ করিয়া বিভ্রান্ত করিয়া দেয়—তথন বিলের থমথমে ভাব—জল বাহির হইতে না পারিয়া পূর্ণতার শেষ প্রান্তে পৌছায়!

ক্রমে বর্ষা বায়, জল শুকায়, ডাঙা জাগে, চাব হয়, চাবী দেখা দেয় ।

শীতকালটাই চলন বিলে মাত্মযের সময়। রাক্ষসপুরীর রাক্ষদেরা ঘুমাইয়া পড়িলে মান্তুষ রাজপুত্র জাগিয়া উঠিয়া রাক্ষসগণের মৃত্যুবাণ সন্ধান করে বলিয়া গুনিতে পাওয়া যায়। শীতকালে বিল ঘুমাইয়া পড়িলে গুটি গুটি মানবপুত্রগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, মানব-সংসারগ্রাসী এই জলময় রাক্ষদের মৃত্যুবাণ অহুদন্ধান করে। না জানিয়াও বিলের মৃত্যুবাণ দে ব্যবহার করিতেছে—বিলও না জানিয়া তিলে তিলে মরিতেছে—চলন বিলের মৃত্যুবাণ লাঙলের ফলা।

বাংলাদেশের নদনদীর রহস্ত যে জানিতে না পারিয়াছে সে বাংলাকে জানিবে কেমন করিয়া? এ দেশের অসংখ্য নদনগীনাগায় তাহার প্রাণ নিত্য তরঙ্গিত হইতেছে, জোয়ার ভ'াটায় অ্লোলিত হইতেছে, বর্ষায় কুলপ্লাবী হইতেছে, শীতে স্তিমিত এবং গ্রীষ্মে বিবরপ্রবিষ্ট হইতেছে। কৈলাদের ভৈরবীচক্র ভাঙিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত নদনদী জটা মুক্ত করিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র, ভৈরবী-চক্র সমুখিত নদ ও নদী স্থদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া চলনবিলের প্রান্তে আসিয়া অভিসার সঙ্গনে সন্মিলিত এবং তারপরে বর্দ্ধিতবেগে, অদৃগু তুকুলরূপে যাত্রাচক্র সমাপনের উদ্দেশ্যে সমুদ্রাভিমুথে ছুটিগ্লাছে। বঙ্গোপ-সাগরের কোমল ভীরভূমিতে নদী ও সমুদ্রের বাসর। নদী নারী, সমুক্ত পুরুষ; বড়ের নাগরদোলায় হ'জনের মিলন; পেলব পলিময় বঙ্গ তাহাদের সন্তান: অসংখ্য ব-দীপরূপে নিতা নিয়ত কত সন্তান এখনো জন্মশান্ত করিতেছে। অক্যান্ত দেশ জাহুঘরের জীব, বঙ্গদেশ এখনো সঞ্জীব।

বাংলার নদীময় প্রাণচিত্রের দিকে তাকাইলেই লক্ষ্য হইবে যে নদীগুলির গতির মধ্যে একটা অকারণ আতিশ্যা আছে। গঙ্গানদী অক্ত প্রাদেশে

শান্ত এবং নির্দিষ্ট পথগা কিন্তু বাংলাদেশে প্রবেশ করিবামাত্র দেশের
গুণে কেমন যেন কুলত্যাগিনীরূপে দেখা দিয়াছে, বেনাকের মাথার ক্রমশঃ
পূর্ব্ব হইতে অধিকতর পূর্ব্ব-বাহিনী হইয়া উঠিতে উঠিতে ভারতের
পূর্ব্বতম প্রান্তে গিয়া মাথা কুটিয়া মরিতেছে। এমন আতিশয় তাহার
দীর্ঘপথের আর কোনথানে দুই হয় না। বাংলার গঙ্গা অতিশয়র্মপিনী।

বাঙালীর চরিত্রেও এই আতিশয় বর্ত্তমান। সে ঝোঁকের মাথায় কাজ করে, দে একই সঙ্গে উত্তম ও অধনের চরমে পৌছিতে পারে, বাঙালী দেশপ্রেমিক ও বাঙালী গোয়েন্দা হুইজনেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ, মধ্যপথ বাঙালীর পথ নয়। সে ভাগারথী হইতে গড়াইতে গড়াইতে গড়াইতে গেলনার গিরা পৌছায়—আর অগ্রসর হইবার উপায় না দেখিলে পুনরায় পূর্ব্বতম চরমে ফিরিয়া আসিবার উপক্রম করে। ভারতের অক্যান্ত প্রদেশ তাহাদের নদীমালার ক্রায় নির্দ্দিন্ত পথগানী—তাই বাংলাদেশের সঙ্গে তাহাদের মেলে না, তাহারা বাংলাদেশকে বলে চপল, বাংলাদেশ তাহাদের বলে স্থবির। চপলে স্থবিরে মিলিবে কি উপারে প্রানার না মিলিলেই বা উপায় কি ?

অক্সান্ত দেশ হয় নারী নয় পুরুষ, কিন্তু নদীসমূদসঙ্গনের দেশ বাংলা একাধারে নরনারীর অর্দ্ধনারীশ্বর। অদ্ধনারীশ্বরূপে সে মহাযোগী, নরনারীর পৃথকরূপে দে মহাভোগা। যোগ ও ভোগের হুই কোটিময় জীবনধন্তকে জ্যারোপণ বাঙালীর জাতীয় সাধনা। কঠিনতম এই সাধনা, তাই হুর্লভতম তাহার সিদ্ধি। সিদ্ধি হারা বাঙালীকে বিচার করিলে চলিবে না, সাধনার আন্তরিকতার হারাই তাহাকে বিচার করিতে হুইবে।

অর্দ্ধনারীখনের সাধক বাঙালী নদীসমুদ্রসঙ্গমে তাহার আরাধ্য দেবতাকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে—নদী নারী, সমুদ্র পুরুষ। আর বাংলার বিল সমূহের শ্রেষ্ঠ চলন-বিল নারীও নর, পুরুষও নয়, দে নপুংসক, তাই-দে রহস্তময়, তাই-দে ভয়ন্তর, তাই-দে অভাবিত সমস্তার আকর। সে স্ত্রীপুরুষের নেতিবাচক, তাহাকে সংসারের জোড় গণনার মেলে না—তাই সে স্বতন্ত্র এবং বেমানান। সে সংসার আকাশের ত্রিশঙ্কু, একাধারে সে প্রশ্ন ও বিম্মন, সে নিতান্তই পূর্বাপরহীন। এমন বল্পকে লইয়া কি করা যায় ?

×

চলন বিলের মাঝে ক্ষুদ্র একটি দ্বীপে বেণীরায়ের ভিটা নামে একটা উচু পোড়ো জমি আছে। তার কাছেই আর একথণ্ড উচু জমিকেলাকে ডাকাতি-কালীর আসন বলিয়া থাকে। কথিত আছে যে এখানে বেণীরায় কালী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—কিন্তু বর্ত্তমানে কালী বা কালী মন্দির বা বেণীরায়েব অপর কোন চিহ্ন কিছুই নাই। কেবল হুইটুকরা উচ্চ জমি পড়িয়া আছে। তবু বিলের অধিবাসীদের কাছে ডাকাতি কালীর আসন এখনো জাগ্রত পীঠন্থান। কালীপূজার সময়ে লোকে এখানে কালীমৃত্তি তৈয়ারি করিয়া পূজা করে, একশ এক পাঁঠা বলি দেয়, মহিষ বলি দেয়, অনেকে কানাযুষা করে যে সমস্ত বলি শেষ হুইয়া গেলে অতিশ্র গোপনে একটি নরবলি হয়।

ভাকাতি কালীর আসনকে লোকে এমন জাগ্রত পীঠস্থান ভাবে যে এখানে কেহ কোন শপথ করিলে তাহার অন্তথা করিতে ভরদা পার না। ভাকাতেরা বড় রকম ডাকাতি করিবার পূর্ব্বে এখানে প্রাণাম করিয়া যায়, আর ফিরিবার পথে সর্ব্বাগ্রে এখানে আসিয়া দেবীর অমুগ্রহের নিদর্শনস্বরূপ একটি ছাগ বলি দিয়া তবে বাড়ী ফেরে। ডাকাতি কালীর আসন চলন বিলের জীবনে একটি প্রধান আশাভরদার হান।

বেণীরায়ের ইতিহাস ও তাহার কালী প্রতিষ্ঠার কারণ সম্বন্ধে উল্লিখিত হুইয়াছে—"হিঃ ১৯৭ সালৈ মানসিংহ বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। উড়িয়ার পাঠানদিগকে দমন, বেণীরায়ের দস্তাতা নিবারণ, কোচবিহারের মহারাজের সহ সন্ধিস্থাপন এবং যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন এই চারিটি মানসিংহের বাংলাদেশে প্রধান কার্য।

"বেণীমাধ্ব রাম্ব একজন কুলীন বারেন্দ্র বাহ্মণ ছিলেন। বোধ্হয় সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। সেইজন্ম পরে তাঁহার পিণ্ডিত ডাকাত' নাম হইরাছিল। তাঁহার এক পত্নী পরমন্ত্রন্দরী ছিল। একজন মুদলমান সন্ধার দেই ফুন্দরী অপহরণ করায়, বেণীরায় সংসার ত্যাগ করিয়া দম্লাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি নানাজাতীয় কতকগুলি হিন্দু চেলা জোটাইয়া একদল ডাকাত বা সৈন্ত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি চলন বিল মধ্যে একটি দীপে সেই দল লইয়া বাদ করিতেন। এইস্থলে তিনি 'যবনমন্দিনা' নামে এক কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নানাদেশ হইতে মুসলমান ধরিয়া আনিয়া দেই কালীর সন্মুথে বলিদান করতঃ তাহাদের দেহ চলন বিলে ফেলিয়া দিতেন। কেবল নিহত• ষবনগণের মস্তকগুলি তিনি পুঞ্জ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার বাদদ্বীপকে অন্তাপি 'পণ্ডিত ডাকাতের ভিটা' বলে। মুসলমানেরা ঐ স্থানকে 'শয়তানের ভিটা' বলিত। পূর্কে স্থামা রামা বেরূপ দৌরাত্ম্য করিত, মুসলমানদের উপরে বেণীরাগ্রের দৌরাত্ম্য তদপেক্ষা বেশি ভিম্ন কম ছিল না। শ্রামা বামা প্রকৃত ভাকাত ছিল, বেণীরার তদ্ধ**প অর্থলিঞ**্ ডাকাত ছিলেন না। হিন্দুদের প্রতি তাঁহার বিশেষ অভ্যাচার ছিল বলিয়া মনে হয় না। কোন হিন্দু জমিদার কখনো বেণীরায়কে দমনের চেষ্টা করেন ন।ই। দরিদ্র হিন্দুর কথনো তিনি কোন অনিষ্ট করেন নাই, বরং অনেক সময়ে তাহাদের উপকার করিতেন। ধনী হিন্দুদের তিনি ধন হরণ করিতেন বটে, কিন্তু অনাবশুক প্রাণহরণ করিতেন না। তিনি কথনো গৃহদাহ প্রভৃতি অনর্থক অনিষ্ট করিতেন না। এমন কি স্ত্রীলোক ও বালকের গায়ে মূল্যবান অলঙ্কার দেথিয়াওঁ তাহা অপহরণ করিতেন

না। তিনি স্পষ্ট বলিতেন যে—"আমি হিন্দু ধনীদিগের নিকটে সাহায্য नरे माछ। किंद्ध माराया नाम कतियां প্রকাশুরূপে नरेल मारायाकातीनन, মুদলমান কর্তৃক দণ্ডিত হইবে, এই ভয়ে আঁমি লুঠ করিয়া থাকি।" বেণীরায়ের আবির্ভাব দেখিয়া, বাড়ীর সম্মুখে কিছু অর্থ, থাল ও বস্ত্র রাখিয়া দিলে বেণীরায়ের দল আর গৃহত্তের বাড়ীতে প্রবেশ করিত না। ডজ্জন্ত হিন্দুরা বেণীরায়ের আগমনে বিশেষ ভীত হইত না। কথিত আছে যে রাজীব শাহার বাড়ী বিবাহ হইতেছিল, এমন সময়ে বেণীরায় সদলে উপস্থিত হইলেন। রাজীব সকলকে অভয় দিয়া একাকী বেণী রামের নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া গলবস্ত্র ক্রতাঞ্জলি হইয়া কহিল-বাবা ঠাকুর, আপনাকার প্রণামী অগ্রেই পুথক করিয়। রাখিয়াছি। বেণীরায় সেই প্রণামী লইয়া আণীর্মাদ করিয়া চলিয়া আসিলেন; বিবাহ কার্য্যের কোনই বিদ্ন হইল না। বেণীরায় সাতোঁড়ের সাক্তাল-**্রিনের কুট্র** ছিলেন। তজ্জ সাতোঁড়ের সাকাল ও কায়েতগণ বহুসংখ্যক তাহার দলে যোগ দিরাছিল। তন্মধ্যে যুগল কিশোর সাকাল এবং কারত চতীপ্রসাদ রায় সর্ববিপ্রধান।

মানসিংহ যথন পদ্মার দক্ষিণ পারে যুক্ষে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার ভাতা ঠাকুর ভাত্তসিংহ বেণীরায়ের বিনাশার্থ সদৈক্ষে দাঁতাড়ে উপস্থিত হইলেন। দাঁতোড়, ভাতরিয়া ও নিকটবর্তী অক্তাক্ত পরগণার জমিদারগণ তলব মত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সমস্ত জমিদারই হিন্দু ছিলেন। তাঁহারা কহিলেন, বেণীরায়কে সদ্ভাবে বশীভৃত করাই গহজ এবং হিতকর। বলপুর্বক বিনাশ করিতে চেষ্টা করিলে বহু লোকের অনিষ্ট হইবে এবং উদ্দেশ্ত সহদা সফল হইবে না। বেণীরায়ের বৃত্তান্ত শুনিয়া ভাত্তসিংহের ভক্তি হইল। তিনি তাঁহাকে সম্ভাবে বশ করাই সম্কল করিলেন। ঠাকুর ভাত্তসিংহ দৃত দারা বেণীরায়কে জানাইলেন ব্য, পাঠান রাজত্ব সময়ে মুসলমানেরা বহু

অত্যাচার করিয়াছে। আপনিও তদমুরূপ প্রতিফল দিয়াছেন। এথন মোগল সাত্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা হিন্দুদিগের প্রতি সম্পূর্ণ অমুকূল। তীর্থরাজ প্রয়াগে মুকুন্দরাম ব্রহ্মচারী তপস্থা করিতেন। হঠাৎ তাঁহার মনে বিষয়-বাসনা উদ্ৰেক হওয়ায় তিনি আত্মগানিতে গঙ্গা-যনুনা সঙ্গমে কামনা-কুণ্ডে আত্মবিদর্জন করিয়াছিলেন। তিনিই জন্মান্তরে সমার্ট আকবর-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাব সামাজ্যে মুসলমানগণ আর হিন্দুর প্রতি অত্যাচার করিতে পারে না। বরং মুসলমান অপেক্ষা এখন হিন্দুদেরই প্রাথান্ত হুইতেছে। তাঁহার সহ আপনকার শত্রুতা করা অন্তচিত। বিশেষতঃ আপনি স্থ্পণ্ডিত কুলীন ব্রাহ্মণ। 'আপনি সহজেই বুঝিতে পারেন যে, এ**কজন** মুসলমানের অপরাধে অকান মুদলমানদিগকে হিংমা করা ধর্মবিরুদ্ধ। আপনি ব্রাহ্মণগুরু, আমি ফতির। আমি সংসা আপনকার আনিষ্ট করিতে চাই না। আপনি শান্তি গ্রহণ করিলে, আমি <mark>আপনাকে</mark> সম্চিত পুরস্কার দিতে প্রস্তুত আছি।' বেণীরার সন্ধি করিতে সম্মত. তইলেন। ভারুসিংহ বেণীরায়কে এক প্রগণা জমিদারিরপে এবং ১২০০/ বিঘা জমি তাঁহার কালীদেবীর দেবত্ররূপে দিতে স্বীকার করিয়া রাজা মানসিংহের দারা সম্রাটের সনন্দ আনাইয়া দিলেন। বেণীরায় তদব্ধি শান্ত হটয়া ব্রন্ধচর্য্য অবলম্বন করিলেন। বেণীরা**রের অমুরোধে** ভান্তসিংহ যুগলকিশোর সাকালকে এবং চণ্ডীপ্রসাদ রায়কে জমিদারি দিয়াছিলেন, আর চঙীরায়কে নবাবা দরবারে পেস্কার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বেণীরায় নিঃসস্তান মৃত হইলে, তাঁর প্রধান চেলা যুগলকিশোর সান্থাল সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। তাঁহার সম্ভানেরাই জেলাবগুড়ার শেরপুরের সান্থাল নামে অদ্যাপি জমিদারি ভোগ করিতেছেন। যবনমন্দিনী কালীমুর্ত্তিও শেরপুরে প্রতিষ্ঠিত হইষাছিল। পরে ভূমিকম্পে

দেই মূর্ত্তি নষ্ট হইয়াছে। বেণীরায়ের দ্বিতীর শিশু চণ্ডীপ্রদাদ রায়ও জমিদারি 'পাইয়া পাবনা জেলার অন্তর্গত পোতাজিয়া গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারই সম্ভানেরা পোতাজিয়ার রায়, ইহারাই বারেন্দ্র কারস্থ মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন জমিলার এবং সম্মানিত। যুগলকিশোর ও চণ্ডীপ্রদাদকে পাঠানেরা "কাল্জোগালা" ও "কাল্চণ্ডিয়া" বলিত। আর যে সকল কুলীন ব্রাঞ্চণ নেণীরায়ের দলে হিলেন, ভাঁহারা এবং তৎসংস্ট কুলীনেরা "বেণীপঠির" কুলীন নামে গাত ইউরাছিলেন। তাঁহানের সন্তানেরা অভাপি "বেণাপঠিব" কুলীন নামেই পরিচিত। পণ্ডিত ডাকাত ও তাঁহার চেনাদিগের বীরম্ব, চতুরতা, দয়া এবং প্রতিহিংসা প্রকাশক বহু গল্প এখনও রাজসাঠী, পাবনা ও বগুড়া জেলার শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার সহ তুলনায় রবিন হডের কার্যা-কলাপ তুচ্ছ হইয়া পড়ে। দেই সকল গল্ল সংগ্ৰহ করিলে একখানি - বুহৎ পুস্তক হইতে পারে।

## পূর্বস্থত্র

দেকালের চলনবিশ এক প্রকার 'নো-ম্যান্স-ল্যাণ্ড' ছিল। এখন চলনবিল শুকাইরা গ্রামপত্তন হইয়া আবাদী জমিতে পরিণত হইয়া প্রোধ মানিয়া ভদ্র হইয়াছে, দেখানকার অধিবাদীরাও পূর্বতন অরাজক রতি ভূলিয়া গিয়াছে। কিয় আমরা যে সময়কার কাহিনী বলিতেছি তথন এমন ছিল না। তথন চলন বিল পোষ মানে নাই। সভ্যান্যাজের প্রান্তবর্তী এই অরাজক জলময় ভূখণ্ড তথন হিংম্র ছিল। যে সব মাল্লব এখানে আসিয়া বাস করিত, কিছু দিনের মধ্যেই তাহারাও হিংম্র হইয়া উঠিত। সমাজবন্ধন বলিয়া এখানে কিছু ছিল না। এখানে একটি ছোট গ্রাম, আবার ছই জ্রোশ তফাতে আর একটি ছোট গ্রাম—আটমাস জলময়, চারমাস শুল। থরার সময়েও অনাবাদী পভিয়া থাকে, কেবল গ্রামের কাছাকাছি সামান্ত অংশে এক আধটা চৈতালির কসল কলে। চায়-করা সভ্যুতার প্রথম ধাপ, তবু চাষ করিলে লোকে কেন যে চাষা বলে বুঝিতে পারি না।

বিলের মধ্যে ছড়ানো গ্রামগুলিতে সহযোগিতার পরিবর্ত্তে প্রতি-নোগিতা ছিল, প্রত্যেক গ্রাম অপর গ্রামের শক্র। এক দিকে তাহাদের বিরোধ বিলের অনিশ্চিত স্বভাবের সঙ্গে, আরু এক দিকে বিরোধ ভিন্ন গ্রামবাসী মান্তবের নিশ্চিত শক্রতার সঙ্গে, এই ভাবে ছুইদিকের প্রতিক্লতার মান্তবের স্বভাব ছম্থো ধার-ওয়ালা তলোয়ারের মতো শানিত ও উজ্জল হইয়া উঠিয়াছিল। সামান্ত একটু উপলক্য পাইলেই অন্তরের হিংম্রভাব নথেদন্তে, চোথে মুথে প্রোজ্জল ভাম্বরতার আত্ম-প্রকাশ করিয়া বসিত। সেকালের চলন বিল বাসযোগ্য আরামের স্থান ছিল না। তবে লোকে কেন আসিত? কাহারা এখানে আসিত? সথ করিয়া এমন স্থানে কেহ আসিত না। নানা কারণে সমাজ হইতে তাড়া-থাওয়া লোকেরা এখানে আসিয়া বাস করিত। কেহ বা সামাজিক অত্যা-চারের ফলে, কেহ বা সামাজিক শাসনের ভরে কেহ বা রাজনণ্ডের ভয়ে চলনবিলের আশ্রয় গ্রহণ করিল। যাহারা আসিত, পূর্কস্ত্রে একটা বিদ্বেষ বা অসন্তোম বহন করিয়া আনিত, আর তারপরে বিলের আনেসর্গিক অসামাজিক আব হাওয়ার পূর্বতন অসন্তোম ও বিদ্বেষর বীজ অন্করিত, পল্লবিত হইয়া প্রতাকে এক একটি হোট খাটো সামাজিক কালাপাহাড়ে পরিণত হইত। এইভাবে চলন বিলের কালো জল ও কালো মাটি অগলা কালাপাহাড়ে ভরিয়া গিয়াছিল। চলন বিল ভালো মান্তবের স্থান নয়।

ছোট গুলোড়িতে ডাকুরায় নামে একঘর জোতদার বাস করিত।
সে নিজেকে জোতদার বলিত বটে, কিন্ধ আসলে তার ব্যবসা ছিল
ডাকাতি। ডাকাতে নিজেকে ডাকাত বলিয়া পরিচয় দেয় না;
নিজেকে জোতদার বলে, রাজা বলে, সম্রাট বলে, আজকাল ডিক্টের
বলিতেও সুক্ করিয়াছে। কেবল অপরেই তাহাকে ডাকাত বলে—
তাহাও আবার আড়ালে।

ডাকু রায়ের পূর্ব্বেতিহাস আমরা একথানি পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ভীম ওঝা সমাট বল্লালসেনের পুরোহিত ছিলেন। গৌড় নগরের নিকট কালিয়া গ্রামে তাঁহার বসতি ছিল। বল্লালের হডিডকা সংস্রব ঘটলে তিনি কালিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান পাবনা জেলার পূর্ব্বদক্ষিণ অংশে ছাতক নামক গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানেরা কালিয়াইগোষ্ঠি নামে খ্যাত। তিনি যথন পূর্ববঙ্গে বাড়ী করিয়াছিলেন, তথন পূর্ববঙ্গে আর কোন

শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিল না। এজন্ম তহংশীয়েরা বাঙাল ওঝা নামে পরিচিত হইতেন। ভীমের পৌত্র অনস্তরাম বাঙাল ওঝা রাজা লক্ষণদেনের গুরু ছিলেন। তিনি দিন্দর ও শাঁখিনী এই ছুই পরগণা নিম্বররূপে গুরুদ্ফিণা পাইয়া বহুদংখ্যক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এই স্থানে স্থাপন করিয়া ছিলেন। তদ্বংশীয়দের তুলা পুরাতন জমিদার বাংলা দেশে আর দেখা যায় না। পাঠান রাজ্যারস্তে ইহারা রায় উপাধি ধারণ করিয়া ছিলেন! গোড় বাদশাহদিগের সময়ে বসন্তরায় আট পরগণার রাজা হইয়া ছিলেন। ইংারা কুলীন ব্রাহ্মণ এবং সমূদ্ধ রাজা ছিলেন। মুসলমান রাজধানী হইতে বহুদূরে থাকায় আপন চত্তরে তাঁহাদের স্বাধীন রাজার কায় সর্ববিষয়ে প্রাধান ছিল। বসক্ত রাম্বের পুত্র রাজীব রায়, গয়াতীর্থ হইতে প্রত্যাগমন কালে রাচু দেশ হইতে শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন রাটীয় কুলীন ব্রাহ্মণকে ভাঁহার মাতা ও ও ভগিনীদ্বয় সহ সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়া ছিলেন। শিবচন্দ্রের তুইটি ভগিনী পরম স্থন্দরী ছিল। রাজা দেই শিবচন্দ্রের 'চট্টোপাধ্যায়' উপাধি, স্থলে 'মৈত্র' উপাধি করিলেন। তাহার ছই ভগিনীকে স্বয়ং বিবাহ করিলেন। সেই পরিচয়ে বারেন্দ্র বান্ধনের ঘরে শিবচন্দ্রের বিবাহ দিলেন এবং তাঁহাকে একটি গ্রাম তালুক করিয়া দিলেন। তাঁহারই সন্তানেরা শিবপুরের মৈত্র নামে খ্যাত। শিবচন্দ্র বারেন্দ্র ব্রান্ধণের পরিচয় কিছুই জানিতেন না। তজ্জন্ত ঘটকগণ ও ভট্টগণ বিজ্ঞাপ করিয়া কবিতা বাঁধিয়াছিল—

ঘটকের কবিতা —

'থাটোথোটো ঠাকুরটি গলায় রুডাক্ষ মালা, গাঁইগোত্র কিছু নাই, রাজীব রায়ের শালা।'

ভট্ট কবিতা-

'গঙ্গাপারের মৈত্র ঠাকুর, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা পরিচয় মধ্যে কেবল রাজীব রায়ের শালা।' "শিবচন্দ্রের বিবাহ সময়ে অনেকে আপত্তি করীয় রাজীব রায় কহিলেন, কাশ্যপ গোত্র কুলীন ব্রাহ্মণ রাট়ী হইলেই চাটুজ্জে হয়, বারেন্দ্র হইলেই নৈত্র হয়। শিবচন্দ্রকে যখন বারেন্দ্র করা হইল, তথন ইহার মৈত্র উপাধি হওরাই উচিত। তাঁহার কথার ফটিক দত্ত নামক একটি কারস্থ কর্মচারী কহিল—মহারাজের এ হুকুম সাফ বোধ হয় না। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, আমি সাফ করিতে পারি না, তুমি ধোবা হইয়া সমস্ত সাফ করো। তিনি ফটিককে ধোবার সহ আহার ব্যবহার করাইয়া ধোবা জাতিতে অবনত করিলেন। তদুষ্টে ভয় পাইয়া আর কেহ কোন আপত্তি করিল না।"

জাতিচাত ফটিক দত্তের পক্ষে জন্মগ্রাম অসহ হইরা উঠিল। গ্রান ত্যাগের সে স্থযোগ খুঁজিতে লাগিল—রাজার বিনা হকুমে গ্রামত্যাগ করা সহজ নয়। একবার রাজীব রায় ব্রহ্মপুত্রে বোগমানের জন্ম গোলে ফটিক স্ত্রীপুত্র লইয়া প্রথম ত্যাগ করিল এবং চলন বিলে আসিয়া আত্রর লইল। সে আজ অনেক শত বংসরের কথা। ফটিকের মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র, ডাকাতি ব্যবসা ও রায় উপাধি অবলম্বন করিল। কোন্ ডাকাত না রায়?

ভাকু রায় এই বংশের সন্তান। চলন বিলের গুদান্ততম ভাকাতদের মধ্যে সে অন্ততম। তাহাকে ব্যবসার স্থত্তে লোকে তাহাকে ভাকু রায় বলিত, আসল নামটা কাহারো মনে ছিল না। ভাকুরায়ের কন্সা বলিয়া কুসমির পরিচয়।

মান্ত্র যতই কঠিন হোক না কেন যে বিধাতা তাহার প্রকৃতিকে গড়েন, তিনি কোথাও একটুথানি কোমল হান রাখিয়া দেন। মান্ত্রের অদৃষ্ট লইরা কেন তিনি এমন করেন, তাহা কেবল তিনিই বলিতে পারেন। কচ্ছপের পিঠের আবরণটা কঠিন কিন্তু পেটের তলাটা কোমল, সেই থানেই তাহার মর্ম্ম! হর্দ্ধর্ব ডাকু রায়ের মর্ম্মন্তান কুস্মি। ইটের পাজা তৈরি করাই যদি বিধাতার উদ্দেশ্য ইহত তবে সব পোড়াইয়া কেবল ঝামা করিলেই চলিত, কিন্তু তিনি চান অট্রালিকা গড়িতে, তাই শক্ত ইটের মাঝথানে একটু

করিরা নরম পলাস্তার দিয়া দেন! নরম না হইলে কঠিনকে আঁটিরা রাখা যার না। একা কঠিন বড়ই অসহায়।

গুলোউড়ি প্রামে মাধব পাল নামে এক গুরুহু ছিল। তাহার সাংসারিক অবস্থা বিশেষ সচ্চন ছিল না। সেকালের সবচেয়ে বড় ব্যবসা ভাকাতিতে সে তেমন রুতিত্ব লাভ করিতে পারে নাই, কাজেই সামান্য জোতজনি ও চাষবাস লইয়াই তাহাকে সম্ভই পাকিতে হইৱাছিল।

অনেক কাল আগে মাধব পালের এক পূর্বে পুরুষ অক্সত্র হইতে চলন বিলে আগে। সেকালে অনৃষ্টের কানমল। না থাইলে কেহ বড় •চলন্ধবিল অঞ্চলে আসিয়া বাস করিত না। মাধব পালেব পূর্ব্বপুরুষ যে কারণে স্ব-গ্রাম ছাডিয়া চলন বিলে আসে তাহা বলিতেছি।

"রাজা দেবীদাস দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের সমকালবর্তী লোক। তিনি গৌড়ের বাদশাহের ক্রোধভাজন হইয়াছিলেন। কি জন্ত সেই আক্রোশ হইয়াছিল, তদ্বিয়ে নানা প্রকার কল্লিত গল্ল আছে, তাহা উদ্ধৃত করা নিশুরোজন। বাদশাহ উমক নামক সেনাপতির অধীনে একদল সেনা ছাতক (রাজা দেবীদাসের রাজধানী) আক্রমণ জন্ত পাঠাইয়া ছিলেন এবং তৎপ্রতি আদেশ করিয়াছিলেন যে, আঠার পুল্ল সহ রাজা দেবীদাসের মাথা কাটিয়া আনিও এবং তাহাদের রমণীগণকে দাসীরূপে বিক্রয় করিও; কিন্তু যদি কেন্ত মুসলমান হয়, তবে তাহাকে সসম্মানে রক্ষা কন্তিও এবং তাহাকে আয়মা দিও।" রাজার জ্যেগ্রপুল্ল কাত্তিক রায় তিন দিন নগর রক্ষা করিয়া যুদ্ধে নিহত হইলে, উমক্র ছাতক দখল করিলেন। রাজ-পরিবারগণ বিষপানে জীবনশেষ করিল। রাজপুল্লের মধ্যে ঠাকুর কেশবনাথ রায়, ও ঠাকুর কাণীনাথে রায় মুসলমানী ধর্ম গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া ছিলেন। তাঁহাদের সন্তান পাবনা জেলার আমিনপুরের মিঞা এবং ঢাকা জেলার এলাচিপুরের মিঞা! রাজভক্ত ভোলা নাপিত, নিজের তিন পুত্রকে রাজপুত্র বলিরা বন্দী করিয়া, তিনজন রাজকুমারকে নিজ পুত্র বলিরা রক্ষা করিয়াছিল। তাঁহাদের নাম ঠাকুর কালিদাস, ঠাকুর চণ্ডীদাস ও ঠাকুর নরোভ্য। বভ্যান সমস্ত কালিয়াই গোষ্ঠীই এই তিনজনের সন্তান। এই জন্ম ইহাদিগকে নাপ্তিয়া কালিয়াই বলে।"

কিছুকাল পরে নবাবের ক্রোধ উপশনিত চইলে বা অক্য যে কারণেই হোক ঠাকুর কালিদাস প্রভৃতি পৈত্রিক সম্পত্তির জনেকটা অংশ পুনরার পাইলেন। তথন তাঁহারা রক্ষাকটা ভোলা নাপিতকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ইচ্ছার একথানা প্রাম লাথেরাজ করিয়া দিলেন। ভোলার অবস্থা সচ্ছল হইল। বয়ঃপ্রাপ্ত রাজপুত্রদের প্রতি সে সম্রদ্ধ রেহের ভাব পোষণ করিত। কিছু অক্যান্ত মনেক গুণের মতো ক্বতজ্ঞতাও বংশগত গুণ নয়। ভোলার মৃত্যার পরে তাহার পুত্রগণের সহিত কালিদাস প্রভৃতির পুত্রগণের বিবাদ বাধিতে লাগিল। ভোলার পুত্রগণ ভাবে যে তাহারা যথেই অন্তগ্রহ পাইতেছে না, কালিদাদের পুত্র ভাবে যে যথেইর অতিরিক্ত অন্তগ্রহ তিনি দেখাইতেছেন। এ রক্ষম ক্ষেত্রে মিলনের সন্তাবনা কোথার? ক্বতজ্ঞতা নদীম্রোতের মতো, তুইকুলের বন্ধনে তাহার স্থিতি; আবার এক কুল ভাঙনেই অন্তকুলের নন চর পড়িয়া শুকাইয়া কঠিন হইয়া ওঠে। ক্বতজ্ঞতার দেনাপাওনা লইয়া সংসারে যত বিরোধ ও ভ্রান্তি দেখা দেয়—এমন অন্ত কারণে, বড় নয়।

অবশেষে ভোলার গ্রন্থীতের একজন অভিনানে পূর্বদেশে চলিয়া গেল, অক্স জন চলন বিলে আসিয়া বাস স্থাপন করিল। কিন্তু তাহার সাংসারিক অবস্থার উন্নতি ঘটিল না। সামান্ত রকমের ক্ষেত থামারের কাজ লইয়াই সে সম্ভষ্ট থাকিল। মাধব পাল এই বংশের সন্তান, তাহার পুত্র মোহনকে আমিরা লিচুতলায় দেখিতে পাইয়াছি। 恭

দর্পনারায়ণ একদিন শিশুপুত্র দীপ্তিনারায়ণকে, পুরাতন ভৃত্য মুক্ল ও চুই চারিজন বিশ্বস্ত অন্তরকে লইরা জোড়াদীঘি ভ্যাগ করিল। ধুলো-উড়ির কুঠির সন্ধান কেমন করিয়া সে পাইল বলিতে পারি না—কিন্তু চলন বিল অঞ্চল ভাষার অপরিচিত্তনয়। সে ইভিপূর্বে অনেকবার পাথী শিকারের উদ্দেশ্যে চলন বিলে আসিয়াছে ভাষা ছাড়া চৌধুরীদের জমিদারির কোন কোন অংশ চলন বিলের সীমানাভুক্ত; জমিদারি দেথিবার জন্তও এইপথে ভাষাকে যাভায়াত করিতে হইরাছে। থুব সন্তবতঃ এই পরিভাক্ত স্কর্থং কুঠিটাকে সেই সময়ে দেথিয়া থাকিবে।

দর্পনারায়ণ জোড়াদীথি ২ইতে জলপথে যাত্রা স্থক্ক করিষ্বাছিল, নৌকা পরদিন কুঠিরঘাটে আসিয়া লাগিল। দর্পনারায়ণ কুঠিতে প্রবেশ করিয়াত কুঠি অধিকার করিয়া লইল। ইহাতে গ্রামের লোক বা তাহার অন্তররূপ কেহই বিস্মিত হইল না, কারণ তথন 'জোর যার মূল্লুক তার' নীতি মানিয়া সকলে চলিত।

ধুলোউড়ির কুঠি একটা বিরাট ব্যাপার। অন্ততঃ তিন চার বিঘা জনি জুড়িয়া এই বুহলায়তন শিথিল-বিক্যাদ প্রাসাদ। চারিদিক উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত, একদিকে ছোট একটি থিড়কি—সম্মুথে প্রকাণ্ড দিংহছার। কুঠির কোন অংশ একতালা, কোন অংশ দোতালা, উচ্চতম অংশ তেতালা, আবার মাটির নীচে পর পর চটি তালা: কি প্রয়োজনে কে যে কবে এই প্রাসাদ নির্মান করিয়াছিল আজ সকলে ভুলিয়া গিয়াছে—তবে মাটির উপরকার তিন তালা ও মাটির নীচেকার ছটি তালা দেখিয়া মনে হয় যে বোধ করি কেহ একই সঙ্গে স্বর্গের সোপান ও নরকের সোপান গড়িতে আরম্ভ করিয়া ছাঁড়িয়া দিয়াছে—হয়তো হঠাং

তাহার মনে চৈতন্তের বিত্যাৎ খেলিয়া গিয়াছিল যে স্বর্গ ও নরক নিমে বা উচ্চে নয়—আর কোথাও! তাই অসমাপ্ত প্রয়াস একটা প্রকাণ্ড নির্থকতার মতো পড়িয়া আছে।

কুঠির ভিতর ছইখণ্ড বাগান। তাহা ছাড়া প্রাচীর বেষ্টিত অনেকটা জমি ভাঙা ইটের টুকরো, আগাছা এবং সাপ শৃকরের আবাস হইয়া পড়িয়া আছে। দর্পনারায়ণ আসিবার আগে গাঁয়ের লোক কুঠিতে বড় চুকিত না, এখন কেহ কেহ সাহস করিয়া চুকিয়া থাকে। এই কুঠির ইতিহাস শুধাইলে তাহারা বলে যে পাঞ্রাজা বাস করিবার জন্ম ইহা তৈয়ারি করিয়াছিলেন, কেহ বলে ইহা নীলন্দরে রাজার বাগানবাড়ি, আবার কেহ কেহ বা হাতের আসুলে একটা অজ্ঞেরতাব মৃদ্রা প্রদর্শন করিয়া বলে, কে জানে! কিমা, কি জানি! কিমা, ওসব কথার আমার দরকারটা কি। মোটের উপরে এই কুঠিটাকে তাহারা চিরকাল এমনই পরিত্যক্ত লেখিয়া আসিতেছে। এতদিনে দর্শনারায়ণকে সেথানে প্রবেশ করিয়া বসবাস করিতে দেখিল। ইহার ফলে দর্পনারায়ণের প্রতি গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল! যে-লোক এই কুঠিতে আসিয়া বাস করিতে পাবে সেবড় কম লোক নয়।

সন্তপরিত্যক্ত অর্টালিকা সন্তম্ত নানব দেহের নতো, প্রেতাত্মা তথনো তাহার আশে পাশে বুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু স্থলীঘঁকালের অট্টালিকা হইতে জীবনের শেষ চিহ্নটুকুও যেন বিগত, এমনকি সে যেন প্রেতাত্মার দাবীরও বাহিরে। সন্তম্ভ মানবদেহে জীবনটাকে ফিরিয়া পাইবার একটা ব্যাকুলতা থাকিলেও থাকিলৈ পারে কিন্তু যে-দেহ বহুকাল প্রাণহীন অতীতের প্রতি তাহার আকুলতা আসিবে কোথা হইতে? সে হয়তো গোপনে গোপনে ভবিষ্যতের জন্ম লালায়িত হইয়া ওঠে। ধূলোউড়ির কুঠি দর্পনারায়ণের আশ্রম্ভল হইয়া নূতন করিয়া ইতিহাসের ভূমিকা বচনা করিয়া বিদল।

বিলের ঠিক প্রান্থেই এই প্রাচীন শুদ্র প্রাদাদ জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিশ্চল বদিয়া আছে – সম্মুথে দিগন্ত-বিস্তৃত বিলের একটানা কালোজন; বর্ষার বিলের জল ফাঁপিতে ফাঁপিতে কুঠির ভূগভিস্থিত কক্ষগুলিতে গিয়া ঢুকিয়া পড়ে, গ্রীষ্মকালে জলের সীমা কুঠি হইতে অনেকটা সরিয়া যার, আবার বর্ষাব প্রারম্ভে বিলের জল বাডিয়া কঠির সীমানার পায়ে পায়ে প্রবেশ করিতে থাকে। বিশ ও কঠি তুই প্রতিদ্বন্দী মল্লের মতো পরস্পারের দিকে কটাফ করিয়া বসিয়া আছে. একমুহন্ত অস্তর্ক হইলেই সর্ম্বনাশ। বিল ও কুঠি পৌরানিক কালের গজ-কচ্ছপের মতে দ্বানিস্বনে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে, নড়িতে পাবে না; মরিতে পাবে না, পরম্পারকে ছাভিতে পারে না। বর্ষালালে কচ্ছপের প্রভাপে কুঠি আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া যায়, গ্রীষ্মকালে গ্রজের প্রতাপে বিল অনেক দূর সরিয়া বাইতে বাধ্য হয়। এমনি করিয়া কত কাল চলিতেছে—আরও কতকাল চলিতে পারিত। এমন সময়ে গরুড়ের আবিভাবে বিল ও কুঠি গুই-ই সচ্চিত হইয়া उठिन ।

紫

ক্যোম্পানীর ফাটক হইতে থালাস পাইবার পরে দর্পনারায়ণের জীবনে একটি মাত্র উদ্দেশ্য রহিল রক্তদহের জমিদার পরন্তপ রায়কে উচিত শিক্ষা দিতে হইবে। তাহার বিশ্বাস এই যে তাহার অপমান, সম্পত্তিনাশ প্রভৃতির মূলে রহিয়াছে পরন্তপ রায়। কিন্তু ফাটক হইতে বাহির হইয়া দর্পনারায়ণ দেখিতে পাইল যে প্রতিশোধ লইবার পথ সন্ধীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, তাহার বিষয় সম্পত্তি নপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিশোধ লইবার ক্ষমতা অন্তর্ভিত হইয়াছে, অন্তর্হীন যোদার মত্যো সে রণজেত্রে

দণ্ডায়মান অথচ তাহার প্রতিদ্দীর অস্ত্রলের লেশমাত্র ন্যুনতা ঘটে নাই।

যতদিন বন্দালা জীবিত ছিল তাহার স্নিগ্ধ হত্তের স্পর্শে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা অনেকটা মত ছিল। এমন সময়ে বন্দালা গত হইল। মধুর বাক্যে সান্থনা দিবার কোন লোক আর রহিল না। তাছাড়া বন্দালার অকালমৃত্যুর জন্তুও দর্পনারায়ণ পরন্তপ রায়কে দায়ী করিয়া বিদিল। তাহার মনে হইল আজ আমার বিষয়সম্পত্তি পূর্ববং থাকিলে বন্দালাকে যাইতে দিব কেন? আজ যে যথেষ্ট চিকিৎসা করিতে পারিলাম না অর্থাভাব কি তাহার কারণ নয় ? অর্থাভাবের কারণ কি পরন্তপ নয়? পরন্তপের উপরে তাহার বিদ্বেষ দাবানলের আকার ধারণ কলে। 'সে এমন একটা গোলকধার্দার মধ্যে পড়িয়াছে, সেখানকার প্রত্যেকটি পগই গুবাইয়া ফিরাইয়া ওই এক পরন্তপ রায়ের কাছে লইয়া গিয়া ফেলে! পরন্তপের শ্বতি আগুনের বেড়াজালের মতো তাহাকে যিরিয়া ধরিল, পালাইবার পথ নাই, নিভাইবার উপায় নাই; এ কি জালা!

পরস্তপকে দণ্ড দিবার পূর্বের তাহার মৃত্যু হইবে না, এই বিশ্বাস দর্পনারায়নের মনে দূচ্বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—এই দণ্ডবিধানকে প্রকৃতির একটা অলজ্যা নিয়ম বলিয়া সে ধারনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু নিজের উপায়ের ফালতা এবং পরস্তপের প্রবল প্রতাপ দেখিয়া এক একবার তাহার মনে হইত বোধকরি এ জন্মে আর প্রতিশোধ লওয়া ঘটিয়া উঠিবে না। একবার এইরকম নৈবাশ্যের সময়ে তাহার মনে হইল—আমার জীবনে যদি না ঘটিয়া ওঠে, তবে তো দীপ্তিনারায়ণ রহিল। সে পিতার অপমানের প্রতিশোধ লইবে। এই নৃতন উপায়টা চোথে পড়িবার পর হইতে তাহার মন অনেকটা হাকা হইয়া আদিল। কিন্তু তথন আর এক নৃতন কর্ত্ব্য দেখা দিল—

দীপ্তিনারায়ণকে ধীরে ধীরে প্রতিশোধ গ্রহণেক্ছার দীক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে।

এইরকম সময়ে দর্পনারায়ণ জোড়াদীঘি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।
পূথিবীতে এত স্থান থাকিতে কেন যে সে চলন বিলে আসিয়া বাস
কারল তাহার ইন্ধিত পূর্ণে দিয়াছি, কিন্তু আরও একটা কারণ আছে।
জোড়ানীঘি ও রক্তদহের মাঝখানে চলন বিলের অবস্থিতি। এখানে
আসিয়া দর্পনারায়ণের মনে হইল প্রতিশোধ গ্রহণের পথে একধাপ সে
মগ্রসর হইতে পারিয়াছে। জোড়াদীঘি হইতে চলন বিল এক ধাপ,
আর এক ধাপ অগ্রসর হইলেই রক্তদহ! এইকথা চিন্তা করিতে
করিতে হঠাৎ সে একপ্রকার উল্লাস অন্তর্ভব করিত, ডাক দিত—দীপ্তি!

দীপ্তি নারায়ণ বলিত, কি বাবা ?

দর্শনারায়ণ বলিত, চল্ বেড়িয়ে আদি, এই বলিয়া শিশুপুত্রের হাত ধরিয়া দে মাঠের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িত। পিতাপুত্রের মধ্যে স্থালোচনার একটিই মাত্র বিষয় ছিল, জোড়াদীখির চৌধুরীদের কাহিনী। দর্পনারায়ণ হির করিয়াছিল যে তাহার মনের প্রতিশোধ গ্রহণের বিষ দীপ্রিনারায়ণের চিত্তে সঞ্চারিত করিয়া দিবে। সেই উদ্দেশ্রেই জোড়াদীখির কাহিনীর পটভূমিতে সে শিশুপুত্রকে মান্ত্র্য করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু তাহারাই যে জোড়াদীখির চৌধুরী এ তথ্য সে কথনো পুত্রকে বলে নাই; ইচ্ছা ছিল পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যথাসময়ে এই তথ্য প্রকাশ করিবে। মুকুন্দ প্রভৃতিকেও এই সংবাদ প্রকাশ করিতে সে বিশেষভাবে নিমেধ করিয়া দিয়াছিল। তাহার আরও ইচ্ছা ছিল যে দীপ্তি একটু বড় হইলেই তাহাকে ঘোড়ায় চড়া, লাঠি থেলা, বন্দ্ক চালনা প্রভৃতি বিত্যা শিখাইয়া দিবে, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ম এসব অত্যাবশ্রুক। কিন্তু কবে যে দীপ্তিনারায়ণ বড় হইবে? এক একদিন সে ক্ষুদ্রকায় মানবকটির দিকে তাকাইয়া স্তর্জ হইয়া রহিত!

তাহার গাস্তীর্য দেথিয়া পুত্র শুধাইত, বাবা কি ভাব্ছ ? পিতা বলিত, ভাবছি কবে তুই বড় হবি ? পুত্র বলিত, এই তো বড় হয়েছি। পিতা বলিত, আরও বড়। পুত্র পুনরায় শুধাইত, তোমার মতো বড় ? পিতা মাথা নাড়িয়া জানাইত—ইা।

পুত্র গন্ধীরভাবে বলিত,—ভোমার মতো হ'লেই ভোমার মতো বড় হবো।

শুনিয়া পিতা হাসিয়া উঠিত, পিতার হাসি দেখিয়া পুত্র হাসিতে থাকিত!

দর্পনারার্থণ বৃথিতে পারিত না যে মানব শিশুর বাড় এত ধীর কেন?
আরও কতকাল যে তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে? দীপ্তিনারারণ
অরঃপ্রাপ্ত হওরা অবিদি কি সে জাঁবিত থাকিবে? সে নিশ্চর জানিত
এমন শিক্ষা সে দীপ্তিকে দিরা যাইবে বাহাতে একদিন না একদিন পিতার
অভিপ্রেত প্রতিশোধ গ্রহণ সে অবশুই করিবে! কিন্তু তথনি মনে
হইত দেদিন হয়তো সে জীবিত থাকিবে না! আর যদিই বা জীবিত
থাকে—তাহাতেই বা কি? এথনো তো সে দিন বহু দূরবর্তী! মধ্যবর্তীকালীন এই পর্বটা তাহাকে কি নিক্ষমার মতো কাটাইতে হইবে?
একটা প্রতিহন্দী পাইলে লড়িবার অভ্যাসটা সে সজীব রাখিত। মানব
প্রতিহন্দী মেলে বটে কিন্তু তার সঙ্গে বুদ্ধে জনবল, ধনবল আবশুক!
দর্পনারার্থণের হইরেরই অভাব। সে ভাবিত এমন কোন প্রতিহন্দী কি
নাই—যাহার সঙ্গে হন্দ্বরুদ্ধে নামিতে হইলে ধনবল জনবল অত্যাবশুক নয়!
জন্মমন্ত্র দর্পনারায়ণের চিত্ত ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া
উঠিত!

\*

প্রকৃতি মান্নবের শক্র না নিত্র, প্রতিযোগা না সহযোগা—এই চিন্তা মানুষকে আদিম কাল হইতে ভাবিত করিয়া রাথিয়াছে। অসহায় মানুব বে-জগতে জন্মলাভ করিয়াছিল সে-জগতের জলবায়, রাড়বায়া, রৃষ্টিবজ্র সভীর অরণ্য ও চুন্তর পারাবার মানুষের চোথে শক্রবং প্রতিভাত চ্ট্যাছিল, মানুষ নিজেকে প্রকৃতির ক্রীড়নক ও ক্রীত্রনাস বলিয়াই ধরিয়া নুট্যাছিল। জগতের শক্তিপুঞ্জের সম্মুথে নিজেকে নিতান্ত নগণ্যবোধ করিয়াই দে আদিম জগতের কল্লনা করিয়াছিল। প্রকৃতিকে সে দেবতা করিয়া তুলিয়াছিল, সে নেবতা করে; মানুষের দ্যামায়া প্রভৃতি কোমল রাভ্গুলির সহিত সে ক্রের সম্বেদনার খোগ ছিল না, তাই স্তব করিয়া, স্বতি করিয়া, উলাওছন্দে প্রশংসা করিয়া ক্রদের প্রসাদ আদায় করাকেই সে ধন্ম ননে করিত, রুদ্রের কসোর শাসন ইছতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় মনে করিত।

আদিম বৈদিক ঋষিগণ কি অনুগায় দৃষ্টি লইয়াই না জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের জ্ঞানের ক্ষুদ্র দ্বীপটির চতুদ্দিকে কি রহস্তের, কি হজ্জেরতার তরঙ্গলীলা নিরন্তর উঠিত পড়িত! সেই স্থপ্রাচীন ব্রহ্মাবর্তের আকাশ যেদিন পুঞ্জ পুঞ্জ নারদমালায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইত, দৈত্যের পেশীস্তরদম মেবরাশির দ্বারা উদ্ঘাতিনী আকাশ ভূমিতে যখন বজ্ঞসনাথ বিহাৎ চকিত চমক বিস্তার করিতে থাকিত, প্রবল প্রভ্জনে যথন আদিম বনস্পতি ধুলাবম্মন্তিতশির হইয়া হার হার হাহাকার ধ্বনি তুলিত, করকানসম্পাতী রৃষ্টিধারা যথন ঋষিদের ছর্মল কুটারের বুঁটি শুদ্ধ নাড়া দিয়া অপসারিত ছাদনীর অবকাশ পথে বাহিরের প্রল্মলীলাকে উদ্ঘাটিত করিয়া দিত, তথন তাঁহারা যুক্তকরে, ছন্মহ ছর্ম্বোধ্য ভাষার জয়বাত্রানির্গত ম্ববানের স্তব্যান করিতেন! সেই প্রাপ্ত শিশুদের চোথে—সেই প্রলম্বতাপ্তব এক মহতী শক্তির, এক হর্জ্জর দেবতার

লীলাথেলা বলিয়া প্রতিভাত হইত! তথন জগ**্টারই শৈশ**ৰ ছিল, অত্যন্ত প্রাজরাও শিশু ছিলেন!

আমাদের সেই প্রাচীন পিতামহগণের সহোদর যে-ঙ্গান্তি য়ুনানীমগুলে বাস করিত, কি ছর্লভ শৈশবই না তাহাদের ছিল! নিস্তব্ধ নিপ্তধ্বে জলস্থল, আকাশ ও পৃথিবী যথন দ্রাক্ষারস সমুজ্জল স্থ্যকিরণে নিংশেষে পরিপ্লাবিত হইয়া নেশায় নিশ্চল, স্থরানীল সিন্ধৃতে যথন উর্দ্মিল বলিচ্ছেটিও নাই, নৈংশব্দা যথন রী রী করিতেছে, দ্রবর্তী ঝর্ণার ঝন্ধার যথন স্তব্ধতার রক্তের কল্লোলের মতো পরিশ্রুত, তথন, সেই আত্মলীন দ্বিপ্রহেরের বনভূমিতে বনদেবতা l'an আবিভূতি হইতেন, হতভাগ্য শিকারী বা কাষ্ঠাদ্বেবী তাহার অভাবিত দর্শনে ভীত চ্কিত হইয়া, l'anic গ্রন্ত হইয়া মৃর্চ্ছিত হইত! সম্প্রচারী নাবিকের তরণী কোন অজ্ঞাত দ্বীপের সন্নিকটে আসিয়া গিরি শিথর হইতে প্রস্তর থণ্ড থসিয়া পড়িতে দ্বেথিলে কল্পনা করিত Cyclops নামক দানবে পাথর নিক্ষেপ করিতেছে!

আমাদের প্রাচীন কবিগণ রজতশুত্র কৈলাদ শিথরকে রজত গিরিসন্ধিত ধূর্জাটি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই কৈলাদে বথন
ঝঞ্জা-উৎক্ষিপ্ত তুবার রাশির শুত্র পতাকা বিস্তারিত করিয়া দেয়,
মৃত্যুহ তুবার স্ত পের স্থাননিনাদে ধরিত্রীর বনিয়াদ অবধি প্রকম্পিত
হইয়া উঠিতে থাকে, তথন ধূর্জাটির প্রালয়তাণ্ডব স্থাচিত হয়! কালী ও
গৌরী হ'জনেই আচা প্রস্কৃতি, কিন্তু প্রকৃতির কি পৃথক রূপ হই
মূর্ত্তিতে স্থাচিত! মাহায় যে জগতে জনিয়াছিল তথন প্রকৃতি ছিল
ভাহার শক্র, তাহার প্রতিয়োগী! তারপরে মাহায়, প্রকৃতিকে মিত্র ও
সহযোগীরপে লাভ করিল। সে জগৎ কিলাদান, ওয়ার্ডয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথের
কবিজ্ঞগৎ। তারপরে এখন প্রকৃতি মাহাযের শক্রণ্ড নয়, মিত্রণ্ড নয়,
সহযোগীও নয়, প্রতিয়োগীও নয়, প্রকৃতি এখন জড় পদার্থে পরিণত।
বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতিকে অমোঘ নিয়মের নাগপালে বাঁধিয়া জ্ঞানিয়া

মান্তবের প্রান্ধণের পার্থে ফেলিয়া দিয়াছেন—বলিতেছেন মেঘ আছে বটে, কিন্তু মেঘদ্ত নাই, কারণ "ধ্মজ্যোতি সলিল মরুতাং সন্নিপাতঃ ক মেঘং" ! প্রকৃতি এখন আর মানববিদ্বেষী Caliban বা মানবনির্ভর Ariel কিছুই নয়—এখন প্রকৃতি কতকগুলি নিয়মের সমষ্টিমাত্র। প্রাচীন কালের বৃত্ধও শিশু ছিল, বর্ত্তমানের শিশুও বৃদ্ধ! জগতের শৈশব অপদারিত হইবার সঙ্গেই মান্তবের সৌন্দর্য্য দৃষ্টির সত্য জগওও অপস্তত! মান্তব্ব আজ কি অসীম দরিস্তা, কি শোচনীয় ক্রপার পাত্র!

কিন্তু জগতের শৈশব তো একেবারে সাকুল্যে যায় না, কোন কোন দেশে কোন কোন কোন কোন কোন ব্যক্তি বিশেষের চিত্তে শৈশবের সেই পূর্ববরাগ এখনো বিশ্বত দ্রাক্ষাগুচ্ছটির মতো বিরাজমান, তাহারা, একালের হইলেও তাহাদের মনের বয়স সেকালের। শিকিমের শিল্পীগুণ এখনও কাঞ্চনজন্ধার ভ্রমানক মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ভীষণদর্শন পুতুল গড়িয়া থাকে। কোন কোন কবি বিজ্ঞানপ্রভাবিত হইয়াও ছর্ল্ছ মূহুর্ত্তে জগতের শৈশবকে অনুভব করিতে সম্মত হন—রবীক্রনাথ, শেলি, কীট্রম ওয়ার্ডস্বার্থ সেই দিব্যগোঞ্জিভুক্ত।

বে চলন-বিল আমাদের কাহিনীর অক্সতম নায়ক, সেই ক্ষুদ্র জগতে এখনো জগতের শৈশব বিরাজনান; যে-সময়কার কথা বলিতেছি তথন সেই শৈশব-রস আরও ঘনীভৃত ছিল্ত। এখন সেখানেও বিজ্ঞানের আলো, ষ্টীমারে ও মোটরলঞ্চে প্রবেশ করিতে স্থক করিয়াছে। তৎসত্ত্বেও এখনো সন্ধীর্ণায়মান চলন বিলের কোন কোন অঞ্চলে আদিম শৈশব জগৎ রহিয়া গিয়াছে। এখানকার প্রকৃতি মামুন্তের সহযোগী নয়, শক্তা। মামুন্তের সঙ্গে বিলের নিরস্তর প্রতিঘন্দিতা চলিতেছে। মামুন্ত্ ও বিল ছ'জনেই অভিজ্ঞ মল্লের মতো পরম্পারের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। মামুন্ত বিলকে পোষ মানাইতে, বিল চাহে মামুন্তের আদিম প্রবৃত্তি গুলিকে উন্থাইয়া দিতে, কেহ কাহারো কোট ছাড়িতে

রাজি নয়। ফলে একের প্রভাব অন্তের উপরে পড়িতেছে, বিল একটু বিদি পোষ মানে, মাহ্ময় এক ধাপ আদিমতার দিকে অগ্রসর হয়; বিল থানিকটা যদি শুকায়, মাহ্ময় অনেকটা উত্তাল হইয়া ওঠে; বিলে বদি একটা নৃতন ফদল ফলে, মাহ্ময়ের অনেক কালের স্নেহজ স্বভাব ধ্বসিয়া পড়িয়া য়য়: বিল শুকাইয়া দিয়া হয়্মতির নরকয়াল উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, হতভাগ্য শিকারের কয়ালথানা মাহ্ময় আরও গভীরতর গর্ত্তে পুতিতে স্ন্রফ করে; বিল বর্ষাকালে চতুরক্ষ বাহিনীতে আপনার প্রভাপ উদাম করিয়া দেখায়, মাহ্ময়ে গ্রীয়্মকালে আপনার শক্তিকে নিরবছিয় শুদ্ধ পতাকায় দিকে দিকে বিস্তারিত করিয়া দেয়। বিলে তুইটমাত্র ঋতু, বর্ষা ও গ্রীয়, শীত গ্রীয়ের অন্তর্গত।

দর্পনারায়ণের প্রতিদ্বন্দী ছিল পরস্তপ, কিন্তু আজ সে প্রতিদ্বন্দী তাহার আয়ত্তের বাহিরে। তাই বলিয়া প্রতিদ্বন্দিতার ভাব তো দর্পনারায়ণের 'স্বভাব ত্যাগ করিবেনা, বরঞ্চ যতদিন মানব প্রতিদ্বন্দীকে না
পাওয়া যাইতেছে অপর একটা প্রতিদ্বন্দী যে তাহার নিতান্তই আবশ্রক।
আসল ভীমের পরিবর্ত্তে লৌহভীমই বা মন্দ কি! প্রতিদ্বন্দী সন্ধানী
দর্পনারায়ণের চিত্ত অবশেষে কি ছর্জয় চলন বিলের মধ্যে আপনার যোগ্য
প্রতিদ্বন্দী খুঁজিয়া পাইন?

ধুলোউড়ির লোকের। দর্পনারায়ণকে নিজেদের মধ্যে পাগলা-চৌধুরী বলিয়া উল্লেথ করিত। তাহারা দেখিতে পাইত পাগলা-চৌধুরী শীতকালে ঘোড়ায় চড়িয়া সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায়। কোন প্রয়োজনে বেড়াইত এমন নয়, ঘুরিয়া বেড়ানোটাই একমাত্র প্রয়োজন। সকাল হইতে সয়্যা এমন দিনের পর দিন। কুঠি হইতে কথনো কথনো সে দশ পনেরো ক্রোশ পথ দূরে চলিয়া যাইত, শীতকালে চলন বিলের অনেকটা কংশ মাঠে পরিণত হয়। আবার গাঁয়ের লোকে দেখিতে পাইত বর্ষার সমরে পাগলা চৌধুরী একথানা ছিপ নৌকায় চড়িয়া নিরুদ্দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছে, বর্ষাকালে ঘোড়া অচল।

ছিপ নৌকাথানা থ্র ছোট, জন হুই স্বচ্ছলে বসিতে পারে, এই প্যান্ত। ছোট্ট একখানা পাল তুলিয়া দিবার ব্যবস্থাও আছে। দর্পনারায়ণ পালের উপর নির্ভর করিয়াই চলাফেরা করিত, যে দিকে বাতাস সেই দিকই তাহার লক্ষ্য। পালথানা তুলিয়া দিয়া হাল ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত—নৌকা ক্রত গতিতে নলথাগড়ার বন, শাপলার ঝাড় অতিক্রম করিয়া ছুটিত; অনেক সমরে অতর্কিত বেলে হাঁসের ঝাঁকের উপরে গিয়া পড়িত, হাঁসগুলা পালাইবার সময় পাইত না, চাপা পড়িতে পড়িতে কোন রকমে আত্মরক্ষা করিত, কোনটা বা চাপা পড়িয়া ডুব সাঁতার দিয়া প্রাণে বাঁচিত। গাঁয়ের লোকে দেখিতে পাইত পাললা চোট্ট ছিপ হাঁসের মতো ভাসিয়া গাইতে যাইতে দ্রজর্মির সঙ্গে একটা বকের আকার লাভ করিত, তারপরে আর দেখা যাইত না, দ্রত্বের আবছায়ায় সব একাকার হইয়া যায়। দর্পনারায়ণের পাকা শিকারীর হাত হইলেও কথনো পাখ-পাথালী মারিত না, তবে নৌকায় একটা বন্দুক থাকিত বটে!

বর্ষাকালই চলন বিলের প্রকোপের সময়। নিগৃঢ় হুরভিসন্ধির মতো কালো জল মাঠে মাঠে ছড়াইয়া পড়ে, এক গ্রামের সঙ্গে অপর গ্রামের সম্পর্ককে ছিন্ন করিয়া দেয়, মান্তব মান্তব হইতে দূঁরে সরিয়া বায়; মানবীয় সহজের মাঝখানে সর্পিল অজগরের মতো রুফ্তবর্ণ জলরাশি আসিয়া পড়িয়া মান্তবের মনকে বিষাক্ত করিয়া ভোলে, তথন চলন বিলের সন্তানেরা যে বাহার ছিপ নৌকা লইয়া দলে দলে বাহির হইয়া পড়ে, বলে—ভাই আবার হুদিন এলো, বলে—খোদা আবার মুখ তুলে চাইলো বলে—মা কালী ভোষার সম্ভানকে ছেড়ো না মা! সেথানে হিন্দু-মুসলমান বলিয়া ভেদ নাই, ডাকাত আর ভালোমান্ত্রৰ এই হুই শ্রেণী। ডাকাতের সময় বর্ধাকাল, বিলের সময় বর্ধাকাল, বিল ডাকাতের ধাত্রী।

শীতকালে যেমন জল সরিয়া ষায়, তেমনি ডাকাতের দলও গা ঢাকা দেয়, কেহ কেহ বা রুষক সাজিয়া একটা ফসল ফলাইয়া হ'পয়সা ঘরে আনে, অনেকেই শীতের সাপের মতো নিভ্তে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বর্ষার অপেক্ষা করে। শাতকালে গাঁয়ে গাঁয়ে আবার যাতায়াত স্থুক হয়, বর্ষার শক্রুর দল শীতের সময়ে মিত্রে পরিণত হয়, বর্ষা আদিতেই তাহাদের সম্বন্ধ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে একগাও তাহারা জানে।

শীতকালে ধান ঘরে ওঠে, আঙিনার ধান মাড়াই হইয়া গোলা ভরিতে থাকে, বিচালির শুপ ঘরের উচ্চতাকে হার মানায়, সকাল হইতে আগাছার ইন্ধনে থেজুর রস জাল দিবার ধূম পড়িয়া যায়, লুব্ধ বালকের দল তাতরসের আশায় আশে পাশে ভিড় করে, কর্ম্মবিরত গৃহস্থেরা বেলা তিন প্রহর অবধি রৌদ্রে পিঠ দিয়া বিসিয়া তামাক থাইবার অবকাশে গল্ল করে, সন্ধা বেলায় থড়পোড়ানো ধোঁয়া গায়ের মাথায় একটা আশুরণ টানিয়া দেয়, সেই আশুরণের উদ্ধে সন্ধ্যাতারা ও নিমে সন্ধ্যাদীপ জলিয়া ওঠে। শীতের প্রত্যেকটি চিহ্ন গাহস্থের চিহ্ন, মাটির সঙ্গে মাম্বরের আদান প্রদানের চিহ্ন।

কিন্তু বর্ধার প্রারম্ভে এ সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কালো জল কালো 
যবনিকা টানিয়া দেয়; কালো জলের কালো পট আদিম মনোবৃত্তির
একটা বিরাট পটভূমিকা রচনা করে—শস্তহীন, ক্ষেত্রহীন, গৃহপালিত
পশুহীন, গৃহন্থের গৃহহীন সেই নিঃশন্দের আসরে একথণ্ড আদিম জগৎ
স্পষ্ট হয়—সেখানে মানব ক্ষদ্র প্রকৃতির ও বন্ধনহীন প্রবৃত্তির অসহায় ক্রীড়নক
একমাত্র! তথন কেবল বিলের নয়, মান্ত্র্যের চেহারাত্তেও পরিবর্ত্তন
স্বৃত্তির। যায়, মান্ত্র্য বিপদ হইতে শাপদের স্তরে নামিয়া আসে!

## ডাকাতি

আমাদের কাহিনীর স্ত্রপাতের পরে এক বংসর অতিবাহিত হ'য়ে আবার শীতকাল এসেছে। মোহন অনেকদিন কুদ্মির দেখা পায়নি। সে কুদ্মির সন্ধানে ছোট-ধূলোড়িতে তাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'ল। কিন্তু প্রকাশ্রে গিয়ে দেখা দেবার সাহস তার হ'ল না। তাই সে থিড়কি দরজার কাছে এলো। থিড়কি বন্ধ। দরজায় সে গোটাক্রেকে টোকা মারলো, মনে ভয় ছিল—পাছে আর কেউ এসে থূলে দেয়, আর ভরসা ছিল যে এইভাবে ইতিপুর্বেও সে কুদ্মির সঙ্গে দেখা করেছে, আরও ভরসা ছিল যে, থুব সন্তব কুদ্মিও তার সঙ্গে দেখা করবার জন্ম স্থ্যোগ সন্ধান করছে। মান্ত্র্যের ভুরসার চেয়ে ভ্রের কারণই অধিক স্কল হয়। কিন্তু মোহনের আজ অদৃষ্ট প্রসয়, শিড়কি খুলে কুদ্মি মুখ বার করলো।

মোহন বল্ল—কুদ্মি বাইরে আয়।

কুস্মি বল্ল—বাবা জান্তে পার্লে,—

ভীষণ সম্ভাবনাপূর্ণ বাক্যটা শেষ না করেই সে বাইরে এসে দাঁড়ালো, দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

মোহন বল্ল—চল্, কুল থেয়ে আসি, মণ্ডলদের বাড়ীতে কুল পেকেছে।
রক্তিমাভ অন্নমধুর কুলের সংবাদে কুস্মির জিহ্বা সজল হ'য়ে
উঠ্ল—তবু সে বল্ল—কিন্তামোহন দা, বাবা জান্তে পারলৈ আর
আন্ত রাথবে না।

মোহন বল্ল-জান্তে পারলে তো! জান্বে কি ক'রে?

অমনধ্র কুল আর পিড়কুলের মধ্যে আ্বান্ধ পরীক্ষার সময় বারে বারে পিড়কুলেরই পরাজয় ঘটেছে এমন সংবাদ পৃথিবীর সব সাহিত্যের পাতাতেই পাওয়া যায়, এবারেও তার ব্যতিক্রম ঘট্ল না। কুস্মি ডোরা শাঙীথানার ছোট আঁচল কোমরে শক্ত ক'রে জড়িয়ে মোহনের সঙ্গে চলল।

তথন শীতের প্রথম প্রহরের রৌদ্রে আকাশের নীল দূরত্ব উর্মিহীন সমৃদ্রের জলতলের ন্যায় ঈষৎ চিক্চিক্ করছে; জল-শুকানো বিলের প্রকাণ্ড শূক্সতার কোনখানে বা সর্ধে-ক্ষেতে সবুজ-ছোঁয়া পীতাভ প্রলেপ, কোনখানে বা আথের বাগিচা, গরুগুলো দল ছেড়ে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়েছে, তাদের ঘাদ ছেঁড়বার তালে তালে উথিত মূচ্ মূচ্ শব্দ, নরম মাটিতে তাদের ক্ষুরের রেথাক্ষর, যেখানে মাটি আরও নরম সেখানে কাক শালিথের পারের সঙ্কেত, দূর দিগন্তে যেখান থেকে জলের সীমানা আর্মন্ত হ'য়েছে দেখানে একথানা ধুসর কুয়াশার মল্মল, এথানে ওথানে দূরে দূরে উচ্মাটির স্তুপের উপর চাষীগৃহস্কের ঘর, শ্ক্তাণতেই বিলের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ।

মোহন ও কুদ্মি হাত ধরাধরি ক'রে চলেছে।

কুস্মি শুধালো—হাঁ, মোহনদা, তোমার উপর বাবার এত রাগ কেন ? মোহন বলে—তোর বাবা রাগী মানুষ তাই কিনা।

কুশ্মি প্রতিবাদ ক'রে বলে—কই আর কারু উপরে তো রাগতে দেখি না। মোহন বলে, কেন পাগলা চৌধুরীর উপরে—

কুস্মি পিতাকে সমর্থন করবার মানসে বলে—পাগলা চৌধুরীর সঙ্গে তার ঝগড়া কিনা।

মোহন কুস্মির অজ্ঞতায় হেসে বলে—কিন্তু ঝগড়াটা হয় কেন ? কুস্মি উত্তর দিতে পারে না।

মোহন আবার বলে, আমার বাবার সঙ্গে তোর বাবার ক্রড়া কিনা তাই— কুস্মি শুধায়—কেন তোমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া হ'ল।
মোহন বলে, তা জানিস্ না, আমার বাবা যে পাগলা চৌধুরীর দলে।
নির্বোধ কুস্মি বলে—তাতে কি হ'ল ?

মোহন যে কুস্মির চেয়ে কত বেশি বিজ্ঞ তা দেখাবার উদ্দেশ্যে বলে, বাঃ, বাপের সঞ্চে ঝগড়া হ'লে ছেলের সঙ্গে ঝগড়া হবে না? ওসব তুই এখন ব্ঝবিনে, আগে আমার মতো বড় হ, তখন সব ব্ঝতে পারবি, নে স'রে দাঁড়া, আমি চিল ছুঁড়ি—

ত্ইজনে কুলগাছের তলায় এসে উপস্থিত হ'য়েছে। কুস্মি গাছের দিকে তাকিয়ে দেখে যে মোহন বড় মিথ্যা বলেনি। একটা পুকুরের পাড়ের ঠিক উপরেই প্রকাণ্ড কুলের গাছ, পাতার ফাঁকে ফাঁকে সারিবদ্ধ কুল, কতক শ্রামল, কতক পীতাভ, আর কতক বা তাম, বত পাতা তত ফল। মোহন একটা ঢিল ছে ডে, একরাশ কুল ঝর্ঝুর, ঝুর্ ঝুর্ ক'রে পড়ে, ঢালু পুকুরের পাড় বেয়ে কুল গড়ায়, কুল কুড়োবার জঙ্গে কুস্মি ছোটে। 'পড়বি পড়বি' বলে মোহন ছোটে, অবশেষে পুকুরের শুক্নো তলিতে এসে কুল, কুস্মি ও মোহন তিনে এক হ'য়ে ছড়্মুড়্ ক'রে পড়ে।

মোহন বলে—কিরে লাগ্লো নাকি?

কুস্নির লেগেছে—কিন্ত এই মাত্র তাকে শুন্তে হ'রেছে যে সে যথেষ্ট বড় নয়, পাছে এই অপবাদ আবার শুন্তে হয়, তাই সে বলে—ইস্ লাগ্বে কেন ?

মোহন বলে—এই তো চাই। মেয়েমামুষকে কত সহ্য কর্তে হবেঁ। বয়ঃপ্রাপ্ত না হ'লেও যে সে মেয়েমামুষ তাতে কুস্মি একপ্রকার গৌরব অমুভব করে।

মোহন বলে, বড় ভূল হ'য়ে গেল, একটু হুন আনলে জম্তো ভালো। দ্মি কোন কথা না বলে আঁচলের খুঁট থেকে হুন বার করে। এই সময়োচিত কার্য্যের ফলে নিজের চোথে তার নিজের উপরে শ্রদ্ধা বেড়ে যায়, সে ভাবে বয়স তার যথেষ্ট না হ'লেও বৃদ্ধি কম নয়।

মোহন বলে —ভাল হ'য়ে বোদ, খাওয়া যাক।

তথন দেই <del>ভ</del>ক্নো পুকুরের তলিতে একরাশ কুল নিয়ে ছটি বালক বালিকা খেতে বদে।

এই কুল গাছটা মণ্ডলদের কুল গাছ বলে পরিচিত, পুকুরটাকেও মণ্ডলদের পুকুর বলে, কিন্তু কাছাকাছি কোন মণ্ডল কেন, কারু নিবাস নেই, বোধ করি এককালে এখানে কোন মণ্ডলের বাস ছিল—এখন কেবল নামটা আছে।

ছই জনে পুকুরের ঢালু পাড়ে হেলান দিয়ে চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়ে, তারপরে একটু ক'রে শ্বন ছূঁইয়ে নিয়ে বুল খাওয়া চলে। তু'জনের একটা ক'রে কুল খাওয়া শেষ হ'লে বীচি চটো ছুঁড়বার প্রতিযোগিতা চলে।

মোহন বলে—দেখ, আমি কতদূরে ছুঁড়তে পারি। এই বলে সোজা হ'রে ব'সে বীচিটা ছুঁড়ে দের, সেটা কিছু দূরে গিরে পড়ে।

তারপরে বলে—এবারে তুই ছোঁড় দেখি।
কুসমি ছোঁড়ে, তাঁর বীচি আর কতদ্রে যাবে!
কুস্মির মুখ স্লান হর।
মোহন সাস্থনা দিয়ে বলে— বাঃ রে অনেক দূরে গিয়েছে তো।
কুস্মি খুশি হয়।
তার খুশিতে মোহন খুশি হ'রে ওঠে।
তারপরে আবার হুজনে কুল খাওয়া চলে।
মোহন বলে— দীপ্রবাব্র জন্তে করেকটা কুল নিয়ে যেতে হবে।

কিছুক্ষণ পরে মোহন বলে—কুস্মি ওই কুল ক'টা বার কর্, দীপ্তিবাব্র জন্মে পেড়ে নিয়ে গেলেই চলবেঁ।

কুসমি আঁচলের একপ্রান্তে বাঁধা কয়েকটা কুল দেখায়।

কুসমি আঁচলের শৃষ্ঠ প্রাস্ত দেখায়—কখন্ সেগুলোও খাওয়া হ'য়ে গেছে, ত্র'জনে হেসে ওঠে।

তথন গ্র'জনে পাশাপাশি চিৎ হ'য়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকায়। কুসমি শুধোয়—আমি যা দেখ্ছি তুমি তা দেখ্তে পাচ্ছ ? মোহন বলে—পাচ্ছি বই কি!

কুসমি বলে —আমি একটা শাদা বক দেখ ছি।

মোহন এদিক ওদিক তাকিয়ে শেষে আকাশের দিকে তাকায়—বলে— ওই বুঝি তোর বক ? ওটা মেঘ ।

কুসমি বলে, মেঘ কেন ? বক।

মোহন বলে—তাই বইকি ! বক কি ওরকম ক'রে বদলায় ? কুসমি তাকিয়ে দেখে তাও বটে, বকটা হাড়গিলে হ'য়ে গিয়েছে। তু'জনে হেদে ওঠে।

এবারে মোহন বলে—আমি একটা মান্তুষের মাথা দেখুতে পাচ্ছি। কুসমি কিছু দেখাতে পার না।

মোহন বলে—এবারে মান্নধের ধড়টাও দেখ্তে পাচ্ছি— কুসমি এবারেও কিছু দেখ তে পায় না।

মোহন বলে—এবারে মানুষটা ঘোড়দোয়ার হ'য়ে গিয়েছে।

কুসমি হেসে বলে—মান্তষের মাথা কি ঘোড়সোয়ার হ'য়ে যায় নাকি?

দে ভাবে তার বকের হাড়গিলে হ'য়ে যাবার প্রতিশোধ এত**ক্ষ**ণে দিল ↓

কিন্তু এবারে আর ঘোড়সোয়ার না দেখে উপুায় নেই—ঘোড়ার চার পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যাচে ।

ত্র'জনে সোজা হ'রে বসে, দেখে একটা লোক ঘোড়া ছুটিয়ে পুকুরের দিকে আসছে। হ'চার মিনিটের মধ্যে লোকটা পুকুরের পাড়ের উপরে এসে থামলো। ঘোড়াটা খুব ছুটেছে—এথান থেকেও তার বুকের স্পন্দন চোথে পড়ছে।

মোহন ও কুসমি দেখাতে পার যে মাহ্রটা ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে, ঘোড়ার জিন আলগা ক'রে দেয়, আর ঘোড়াটাকে পাড়ের উপরে ছেড়ে দিয়ে পুকুরের দিকে নেমে আসে, বোধকরি জলের সন্ধানে। কিন্তু পুকুরটা আগাগোড়া শুকনো, লোকটা জল দেখাতে পায় না, এমন সময়ে সে মোহন ও কুসমিকে দেখাতে পায়। তাদের কাছে এসে সে শুধোয়, ধ্লোড়ি কতদুরে ?

মোহন বলে—ওই তো দেখা যাচছে। আমরা ওখানেই থাকি। লোকটা খুশী হ'য়ে বলে—বেশ হ'য়েছে, তোমরা ডাকু রায়কে চেনো ?

মোহন বলে—তাকে কে না জানে? ও তার মেয়ে—এই বলে কুদ্মিকে দেখায়।

লোকটা বলে—বেশ! বেশ! খুকী, আমাকে তোমার বাবার কাছে নিয়ে চলো দেখি, আমি অনেক দ্র থেকে আসছি, আর খুব জরুরি কাজে আসছি।

মোহন ও কুসমি উঠে পড়ে তার সঙ্গে চলে। যাবার সময়ে দীপ্তির জন্ত কুল নিয়ে যেতে ভুল হয়।

লোকটা ঘোড়ার লাগাম ধরে হেঁটে চলে, ওরা ছজনে তার পাশে পাশে চলতে থাকে।

ছোট ধূলোড়ির কাছে এসে পড়লে মোহন লোকটাকে বলে – কুসমি আপনাকে ঠিক নিয়ে বাবে—এই বলে সে ধূলোড়ির দিকে চলে যায়। কিছু দুয়ে গিয়ে দেখে কুসমি ঘোড়সোয়ারকে নিয়ে তাদের বাড়ীর কাছে গিয়ে

কুস্মি দূর থেকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে—ওই যে বাবা ব'সে তামাক খাচ্ছেন—তুমি গিয়ে দেখা করো গে—

এই বলে' সে থিড়কি দুরজার দিকে অন্তর্হিত হয়।
দ্বিপ্রহরের নিদ্রার অন্তে বৈঠকথানা হরের ফরাসের উপরে ব'সে ভাকু

ায় আল্বোলাতে তামাক থাচ্ছিল—এমন সময় লোকটা গিয়ে হাজির হয়।

ডাকু রায় নৃতন লোক নেথে কঠে বজের আওয়াজ তুলে শুধায়—কে ? ক চাই ?

লোকটা ঘোড়ার লাগাম ঘরের খুঁটির সঙ্গে বাঁধতে বলৈ—কর্ত্তা মাপনার কাছেই এসেছি।

এই বলে সে ভিতরে চুকে পড়ে।

ডাকু রায় বলে—ব'নো।

শুধোয়—কোথা থেকে আদা হচ্ছে ?

লোকটা ফরাসের একদিকে বসে বলে—কর্ত্তা বড় বিপদে পড়ে আপনার 
গাছে এসেছি।

ডাকু রায় আলবোলার নলে গোটা কয়েক শক্ত টান মেরে বলৈ— বিপদে না পড়লে আমার কাছে কেই আসে না তা জানি।

বোধ করি সে একটু খুশি হয়।

বলে — তা বিপদটা কি শুনতে পাই ?

লোকটা তথন বলতে আরম্ভ ক'রে—কণ্ডা, আমি গুরুদাসপুরের গায়বাবুদের কর্মচারী, দেখান থেকেই আসা হচ্ছে!

ভাকু রায় বলে—বটে !

কথোপকথনের মাঝে মাঝে ওই 'বট্টে' অব্যন্ন প্রয়োগ তার এক-ক্ষম মুদ্রাদোধ।

লোকটা বলে—রায় বাবু আমাকে আপনার কাছে,পাঠিয়ে দিলেন— ডাকু রায় বলে – বটে!

লোকটা বলে —পরশুরামের দল রায়বাবুদের বাড়ীতে আজ ডাকান্তি করতে আদেবে বলে কাল চিঠি পাঠিয়েছে—রায় বাবু মহা ছন্চিস্তায় বড়েছেন।

ভাকু রায় বল্ল-বটে! তার আমি কি করবো?

লোকটা বিনীতভাবে বল্ল—এথন কর্ত্তাই ইচ্ছা করলে আমাদেন রক্ষা করতে পারেন। পরশুরামের দলের সন্মুথে এক আপনি ছাড়া কেট দাঁড়াতে পারবে না।

ডাকু রায় বল্ল—কেন তোমাদের গাঁঘে কি পুরুষ মান্ত্র্য নেই? শুরুদাসপুর তো বড় গ্রাম বলেই শুনেছি।

রায় বাবুদের কর্মাচারী বল্ল—লোকজন লেঠেল সর্দার আনাদের কিছুরই অভাব নেই, তবে তাদের উপরে সর্দারি করবার লোকের অভাব। আপনি দয়া ক'রে গিয়ে দলপতি না হ'লে ব্রাহ্মণ ধনে প্রাণে মারা ধাবেন।

লোকটি বলে যায়—আজ সকালে উঠেই চণ্ডীমগুপের বারান্দায় চিঠি থানা পাওয়া গেল। চিঠি প'ড়ে কর্ত্তার মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি গাঁয়ের প্রধান পরামানিকদের ডাকিয়ে এনে স্বিস্থারে স্ব খুলে বল্লেন। তার স্বাই বল্ল—কর্ত্তা, আমরা তো আছিই—কিন্তু আমাদের উপরে স্দারিকরতে পারে—এমন একজন লোক দ্রকার— কিন্তু তেমন লোক কোথায়?

তথন আমি কর্ত্তাকে বল্লাম—হুজুর ছোট ধুলোড়ির রায় কর্ত্তা ছাড় আর কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না।

ডাকু রায় বল্ল—কেন তোমাদের রায় কর্ত্তী কি আমার নাম শোনেন নি ?

লোকটা ব্যল—কথাটা ও ভাবে বলা ঠিক হয় নি, বল্ল—সর্বনাশ, কর্তার নাম এ মূল্লকে না ওনেছে কে? তবে চিঠি পেয়ে রায় বাব্র মাথ কি ঠিক ছিল? এই দেখুন না কেন আমি ওবাড়ীতে আজ তিরিশ্বংসর কাজ করছি—আমার নাম কদম সরকার, আমার বাবার নাম কমল সরকার, আমার বাবার নাম কমল সরকার, আমার ছেলের নাম বিমল সরকার! রায় কর্তার মনের এমনি অবস্থা হয়েছে যে বল্লেন—বিমল সরকার তুমি এখনি ঘোড়া ছুটিয়ে ধুলোড়িতে যাও। তথনি, আবার তথ্রে নিয়ে বল্লেন, কমল সরকার তুমি এখনি যাও—কদম নামটা আর কিছুতেই তাঁর মনে এলো না।

ডাকু রায় বল্ল — গুরুদাসপুর কতথানি পথ ?

ডাকু রায় লোকটাকে শুধোলো—আপনি এ গাঁয়ে আগে কথনো এসেছেন কি ?

त्म वल्न - ना।

ভাকু রায় শুধোলো—তবে আমার বাড়ীর পথ চিনলেন কি ক'রে ?
কদম সরকার বলল—আজ্ঞে, কর্ত্তার ছোট মেয়েটির সঙ্গে পথে দেখা
কিনা ?

তারপরে ডাকু রায়কে খুশী করবার উদ্দেশে বল্ল—মেয়েটি, দেখুতে সমন স্থলক্ষণা তেমনি বৃদ্ধিমতী! আর হবেই বা না কেন? কর্ত্তার দন্তান তো বটে!

ভাকু বিশ্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো—তার দেখা পেলেন কোথার ?
কদম বলল—একটা পুকুরের কাছে বদে হজনে কুল খাচ্ছিল।
বিশ্বিত ডাকু শুধোলো—হ'জনে? আর কে ছিল?
কদম সরকার বলল—আর একটি ছোট ছেলে।
ডাকু রায়ের ভুক কঠিন হ'য়ে উঠ্ল, সে বাড়ীর ভিতর চল্ল।
বাড়ীর ভিতরে গিয়ে ডাক্ল, কুস্মি—
ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কুস্মি বল্ল—িক বাবা?
ডাকু বলল—আবার তুই মোহনের সঙ্গে কুল খেতে গিয়েছিলি কেন ?.

কোন উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে থাক্লেই চল্তো কিন্তু নির্কোধ বালিকা ঝ্লো না, নিজের দোষ লাঘব করবার আশায় সে বলল —দীপ্তিবাবু কুল মানতে পাঠিয়ে ছিল কিনা ?

এবারে ডাকু গর্জে উঠ্ল-বলল-তুই কি দীপ্তিশাব্র ঝি, না, চাকরাণী

যে তার জন্মে কুল কুড়োতে যাবি! মোহন নাপিত তার থানসমার কার করতে পারে--এরপরে তো তার থানসামাই হবে।

তারপর নিজের মনেই বলতে লাগলো—এত বড় সাহস! ডাকু রাজে মেয়েকে কুল কুড়োতে পাঠায়! বেটা হাড় বজ্জাত!

শেষোক্ত অংশ কার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত তা ব্ঝ্তে পারা গেল না কুদ্ধ শিশু যেমন অন্ধভাবে ঢিল ছুঁড়তে থাকে অনেকটা তেমনিভাবেই ডাকু রায় ওই অংশটি নিক্ষেপ করলো—বেটা হাড় বজ্জাত!

তারপরে চটি চটপট ক'রে বৈঠকথাথায় ফিরে এসে লোকটাকে বলল—না, আমার যাওরা হবে না।

কদম সরকার কিছুই বুঝতে না পেরে বলল—ছজুর, তা হ'লে ে ছামরা ধুনে প্রাণে মারা পড়বো।

তাকু বলল—মারা পড়বে কেন? এ গায়ে আরও বীর পুক্র আছে—তার কাছে যাও।

কদম সরকার কিছুই বুঝতে পারে না।

ডাকু রায় ডাকলো— হরে নৈম্দি, একে কুঠি বাড়ীর পথটা দেখিয়ে দে ভো।

নৈমুদ্দি বৈঠকথানার আভিনায় এলে দাঁড়ায়।

ভাকু বলে—সরকার তুমি নৈমুদ্দির সঙ্গে যাও, আমার চেয়েও বড় বীর পুরুষ এই গ্রামে আছে—তাকে গিয়ে ধরো—সে তোমাদের যেন রক্ষা করে।

কদম সরকার নৃতন ক'রে কাকুতি মিনতি করবার ভাষা সন্ধান করতে লাগ্লো—কিন্ত প্রয়োজনীয় ভাষার আবিভাবের পূর্কেই ভাকু রায় সম্তর্জান কর্লো।

নৈমুদ্দি বল্ল— সরকার মশাই আর ব'সে থেকে শাভ নেই। মেগ একবার চলে গেলে কি ফিরে আসে? এখন চলেন কুঠি বাড়ীর বাব যদি কিছু করতে পারেন। বে**শ বুঝ্তে পা**রা যায় যে নৈম্দি অন্তরাল থেকে ভিতর-বাইরের সমস্ত কথাই <del>ভা</del>নতে পেয়েছে।

অগত্যা কদম সরকার যোড়া খুলে নিয়ে নৈমুদ্দির সঙ্গে কুঠি বাড়ীর দিকে চলল।

\*

তাঁতের মাকুটা আগে পিছে ছুটোছুটি ক'রে বস্ত্র বুনে তোলে। গল্পের লেথক গল্পের মাকু, তাকে আগে পিছে ছুটতে হয়, তবেই গল্প বয়ন সম্ভব। ডাকু রায় ও দর্পনারায়ণের সম্বন্ধটো বুঝবার জক্ত আমাদের কিছুদিন পিছিয়ে যেতে হবে।

দর্পনারায়ণ কুঠি বাড়ীতে আসবার আগে ডাকু রায় ছিল ধুলোড়ির প্রধান। সে কারো বাড়ীতে যেতো না, সবাই তার বাড়ীতে আসতো, তাদের মুথেই সে গাঁয়ের সংবাদ পেতো। দর্পনারায়ণ কুঠি বাড়ীতে এলে সংবাদ সে পেয়েছিল — কিন্তু তেমন গ্রাহ্ম করেনি, হয় তো ভেবেছিল, লোকটা আপনি এদে বশ্যতা জানিয়ে যাবে।

একদিন ডাকু রার তার বৈঠকথানা বাড়ীর বারান্দার প্রকাশ্ত একটা মোড়া পেতে বসে তামাক খাচেছ, এনন সময়ে দেখতে পেলো একজন অপরিচিত ব্যক্তি ঘোড়ার চ'ড়ে তার বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে যাচেছ। সে চন্কে উঠে জিজ্ঞাসা করলো—কে বার? অধারোহী কোন উত্তর করলো না, একবার মাত্র ফিরে তাকিয়ে যেমন যাচিছল তেমনি চল্লো। তার এই অবহেলার ডাকু রায় বিম্মিত হ'ল। বিশ্বয়ের কারণ এই মে, ডাকু রায়ের বাঙ়ীর সম্মুখ দিয়ে কারো ঘোড়ার চ'ড়ে বা ছাতা মাথার দিয়ে যাবার উপার ছিল না। তার বাড়ীর কাছে এসে অধারোহী ঘোড়া থেকে নেমে, ছাতা মাথার লোক ছাতা বন্ধ করে, শীরে ধীরে সেলাম ক'রে বেতো। ডাকু-রায়ের প্রাধান্ত স্বীকারের এই গুলো ছিল চিহ্ন। এই প্রথা এতদিন ধরে চল্ছে যে আন্ধ হঠাৎ তা অস্বীকৃত হ'তে দেখে ডাকু রায়ের ক্রোধ ও বিশ্বয়ের অস্ত রইলো না, তবে ক্রোধের চেয়ে বিশ্বয়ই সে বেশি অমুভব করলো। ক্রোধটা যদি অধিক হতো, নিজের অমুচরদের বল্তো যে ঘোড়া কেড়ে নিয়ে লোকটাকে তাড়িয়ে দেতো রে। কিস্তু বিশ্বয়ের অধিক্যে সে হকুম দিতে ভূলে গেল। যখন আত্মশ্বতি ফিরে এলো, সে তাকিয়ে দেখল যে লোকটা অনেক দূর চলে গিয়েছে। ডাকু তখনি একটা ঘোড়ায় চেপে লোকটার উদ্দেশ্যে ছুটলো। ডাকু রায় পাকা ঘোড়সোয়ার।

ভাকুকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখে পূর্ব্বদৃষ্ট ঘোড়সোরার ঘোড়া ছুটিয়ে দিল—তথন সেই শুদ্ধজল বিলের মাঠে হুই ঘোড়া আর হুই ঘোড়সোরার একজন-অ্যার একজনকে অন্নসরণ ক'রে ছুটতে লাগলো। কিন্তু এমন ভাবে দীর্ঘকাল ছুটবার অবকাশ ছিল না, কিছুক্ষণ পরেই হ'জনে জলের সীমনার এসে পৌছল, একজন কিছু আগে আর একজন তার কিছু পরে।

ডাকু রায় পূর্ব্বোক্তের উদেশ্যে বল্ল—কেমন এখন ঘোড়া থামালে কেন ? দাও ছটিয়ে দাও।

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বল্ল—জ'লে কি ঘোড়া দৌড়ানো চলে? এসো না সাঁতার দেওয়া যাক্।'

তুমি সম্বোধনে ক্রোধান্ধ হ'য়ে ডাকু বল্ল—তুমি কে হে? যাকে-তাকে যে তুমি বলো।

পূর্ব্বোক্ত লোকটি বল্ল—তাইতো বড় ভুল হ'রে গিয়েছে—হজুর বল্তে হবে, না কর্ত্তা বল্তে হবে, তা ঠিক করতে না পারায় তুমি বলে ফেলেছি।

লোকটা যদি ডাকুকে আঘাত করতো তবু সে বুঝি এত অপমানিত বোধ করতো না—বিজ্ঞাপ তার অসহা। কোন্ আত্মস্তরী ব্যক্তি বিজ্ঞাপ সহা করতে পারে? আত্মস্তরিতা মানেই নিজের গুরুত্ব সন্থানে অত্যধিক চৈতক্য, বিজ্ঞপের হালা হাওয়ায় তাকে লঘুপ্রতিপন্ন করবার চেষ্টা কর্লে সে ব্যক্তি সইতে পারবে কেন ?

ভাকু রাগ চীৎকার ক'রে বল্ন—ভূমি কে হে বাপু? থাকো কোথায় ?

বোড়দোয়ার বল্ল-ছজুরের পুকুর পাড়ের এই কুঠি বাড়ীটায়।

ভাকু ব্যাল যে এই দেই লোক যে কৃঠি বাড়ীটা এদে দথ্ল ক'রে বদেছে, বল্ল—ওহো ভূমিই কুঠি বাড়ীতে এদে উঠেছো? তা কোথা থেকে আসা হ'য়েছে শুনি ?

দর্পনারায়ণের বল্ল—কোথা থেকে যে আদা হয়েছে এই প্রশ্নই তো মান্তযে চিরকাল করছে, উত্তর জানা থাক্লে কি আর এই হন্দশা হয়।

ডাকু রায় বলন – বিদ্রাপ করা হচ্চে বুঝি!

দর্পনারায়ণের উত্তর – হুজুরের মনে এখনো সন্দেহ আছে দেখ ছি।

ডাকু রায় সোজা বিষয়ান্তরে এসে উপস্থিত হ'ল, বল্ল আমার বাড়ীর সমুগ দিয়ে তুমি যোড়ায় চ'ড়ে আসছিলে কেন ?

দর্পনারায়ণ বলল—ভাতে ক্ষতি কি হয়েছে ?

ভাকু রায় গর্জে বল্ল – বুঝতে পারো না ? আমার অপমান হয়েছে।

দর্পনারায়ণ বলে—এখন থেকে ওতে আর অপমানিত বোধ করা উচিত হবে না, কারণ এখনতো হামেসাই আমাকে ওই পথে বোড়ায় চড়ে বেতে হবে।

ভাকু গর্জন করে বলে—দেখা যাবে কত বড় সাহুস তোমার!

দর্পনারায়ণ শান্ত ভাবে বলে — হজুরের অপমানবাধ উগ্র বলেই আমার সাহসকে অসাধারণ মনে হচ্ছে, নইলে ঘোড়ায় চড়ে পথ দিয়ে যাওয়ার মধ্যে এমন বিশেষত্ব কি ?

ডাকু রায় বল্ল—জানো এথানে স্বাই আমার প্রজা, স্বাই আমার স্বান। দর্পনারায়ণ বল্ল —জানতাম না।

- —এখন তো তন্লে।
- —সব শোনা কথা কি সত্যি ?

ডাকু রায় আবার গর্জন করে—এখানে এসে তুমি আমার শরিক হ'য়ে বদতে চাও ? সেটি হবে না।

—আমিও তো তাই চাই, জমিদারি করবার ইচ্ছা আমার নেই। ডাকু রায় বলে—আমার ইচ্ছা আছে।

मर्भनाताग्रग तल—हेम्हात लांग कि ! मान्यसत कल हेम्हाह ना हन्न ।

ডাকু রায় বল্ল—শোনো, এখানে হয় তুমি থাক্বে, নয় আমি থাক্বো—হু'জনের জায়গা এখানে নেই।

দর্পনীরায়ণ প্রকাণ্ড মাঠথানা ইসারায় দেখিয়ে বল্ল—কেন জায়গার অভাব কি ? হ'জনেরই স্থান হবে।

ডাকু রায় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্ল- আচ্ছা দেখা যাবে।

তারপরে ঘনারমান সন্ধার অন্ধকারে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে প্রস্থান করলো।
ডাকু রায় চলে গেলে দর্পনারায়ণ সমস্ত দৃশুটা স্মরণ ক'রে অট্টহাস্থ ক'রে উঠ্ব।

এই তাদের প্রথম মিলন দৃশ্য, এবং এ পর্যান্ত শেষ মিলন দৃশ্য। তারপর থেকে ত্র'জনে পরস্পরের প্রতিদ্দীরূপে স্থানের কুমেরুর স্থান্ন অটলভাবে বিরাজ করতে লাগ্লো।

স্থাগ পেলেই আকু রায় প্রকাণ্ডে দর্পনারায়ণের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করতো কিন্তু দর্পনারারণ ডাকুর নামটা অবধি উচ্চারণ করতো না।

ভাকু নিতান্ত অন্তরন্ধনের জিজ্ঞাসা করতো—কুঠিয়াল লোকটা কি বলে? তারা বল্তো— হুজুরের নামটি পর্যান্ত উচ্চারণ করনার সাংস তার নেই। এই স্পন্ত অবহেলায় ভাকুর অন্ধ আক্রোশ আরও বেড়ে ওঠে, সে দর্পনারায়ণকে অপমানিত করবার পথ সন্ধান করে—কিন্তু পথ কোপায়? নৈমৃদ্দির সঙ্গে কদম সরকার যথন কুঠি বাড়িতে এসে পৌছলো দর্পনারায়ণ তথন পুকুরের বাঁধানো ঘাটে ব'সে ছিপ্ হাতে মাছ ধরছিলো। কুঠির হাতার মধ্যে একটা মাঝারি আকারের পুকুর ছিল, তার দক্ষিণ দিকে একটা বাঁধানো ঘাট, ঘাটের কাছে ছটো আতা গাছ, সেই গাছের তলায় ব'সে ছিপ ফেলে মাছধরা দর্পনারায়ণের একটা বাতিকে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কখনো তার ছিপে যে মাছ পড়েছে এমন কেন্ট দেখেনি, বস্তুতঃ মাছ ধরবার নামে মাছগুলোকে আহার্য্য দান করাই যেন তার উদ্দেশ্য ছিল। খ্ব সম্ভব ধুলোউড়ির জীবনের স্থদীর্ঘ অবসর কাটাবার জক্ষেই এইভাবে সে ঘাটে এসে বস্তো।

নৈমৃদ্দি এসে দেলাম ক'রে দাঁড়ালো, কদম সরকার ভূমিষ্ট হ'য়ে প্রণাম করলো। দর্পনারায়ণ নৈমৃদ্দিকে চিন্তো, শুধালো—নিমৃদ্দি খবর কি ?

নৈমুদ্দি কদমের উদ্দেশ্যে বল্ল —সরকার মশাই বাব্কে সব খুলে বলুন।

কদম সরকার ঘাটের বাধানো চাতালের একান্তে,ব'সে আরম্ভ করলো — হজুর, আমি বড় হর্ভাবনায় প'ড়ে আপনার কাছে এসেছি, এখন আপনি মারতে ইচ্ছে করলে মারতে পারেন, রাথুতে ইচ্ছা করলে রাথতে পারেন।

এই ব'লে তার ধুলোউড়িতে আসবার উদ্দেশ্য বর্ণনা করলো।

সমস্ত বিষয় শুনে দর্পনারায়ণ স্বীকার করলো যে এক সময়ে লাঠি বন্দুকে ঢাল তলায়ারে তার সামান্ত দক্ষতা ছিল বটে — কিন্তু অনেক দিন হ'ল লাঠালাঠির পর্যায় সে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু কদম সরকার এত সহজে তাকে নিম্কৃতি দিতে রাজি হ'ল না, সে বল্ল, সাঁতার-জানা মান্ত্র্য কি কথনো সাঁতার ভোলে, জলে পড়লেই সে ভাস্তে স্থক্ত করে।

সে আরও বল্ল-ছজুর ওন্তাদের হাত হাতিয়ারের অপেক্ষায় থাকে।

আসল কথা হাতিয়ার ২চ্ছে বুকের পাটা, মনের সাহস। হজুর, আমরা ভীক কাপুরুষ নই, আমাদের গাঁয়ে হাতিয়ারের অভাব নেই, হাতিয়ার চালাতে পারে এমন বেটা ছেলেও অনেক, কেবল একজন সন্ধারের অভাব। এখন হজুর যদি না আসেন তবে ডাকাতের দল গ্রামকে গ্রাম লুটে নিরে যাবে, পরশুরামের দলের নামে স্বাই ভয়ে অস্থির।

এবারে দর্পনারায়ণ হেসে বল্ল, কিন্তু সরকার আমি যে এত বড় সদ্ধার তা জানলে কেমন ক'রে, তোমার সঙ্গে তো আমার পরিচয় ছিল না।

কদম সরকার ভাব্লো কি উত্তর দেবে? ঠিক উত্তর দিতে গেলে 
ডাকু রায়ের বিরুদ্ধে বলতে হয়, কিন্তু না বলেই বা উপায় কি? কারণ
ডাকু রায়ের সাহায্য পাবার আশা তো গিয়েছেই, এখন দর্পনারায়ণকে
আর হারানো চলে না। আবার ডাকু রায়ের নামে কি বল্তে কি বল্বে
শেষে ডাকু রায়ের হাতেই না তার প্রাণ যায়! সে একবার নৈমুদ্দির
দিকে তাকালো, দেগলো তার চোখে সহায়ভূতির অভাব নেই, তখন
সে যা থাকে কপালে ব'লে আরম্ভ করলো—হজুর, ছোট ধুলোড়ির
কর্তার কাছে আপনার নাম শুনলাম।

ছোট ধুলোড়ির কর্ত্তা বলতে যে ডাকু রায়কে বোঝায় দর্পনারাগ্রণ তা জানতো।

কদমের স্বীকারোজির হত্র ধ'রে অনেক কৌশলে সমস্ত বৃত্তান্তটা দর্পনারায়ণ আদায় ক'রে নিলো। এবারে তার মনঃস্থির করবার পালা। শেষের য়টনাটুকু শুনবার-আগেই বাওয়ার জন্মে সে এক রকম তৈরি হ'য়েছিল, বিপরের আহ্বান, লাঠালাঠির নেশা তার বীর চিত্তকে উত্তেজিত ক'রে তুলেছিল, এমন সময়ে ডাকু রায়ের প্রচ্ছন্ন ধিক্কার তার সঙ্করকে চূড়ান্ত সম্পূর্ণতা দিল। সে কদমের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বল্ল—আচ্ছা, বাবো। তারপরে বল্ল, তোমার তো ঘোড়া তৈরি।

কলম বলল – হা ছজুর,

তথন দর্পনারারণ নৈমুদ্দির দিকে তাকিয়ে বল্ল—নৈমুদ্দি তুমি
যাবার পথে একবার মুকুন্দকে ডেকে দিয়ে যেয়ো।

নৈমুদ্দি প্রস্থান করলো।

দর্পনারারণ শুধোলো, সরকার, গুরুদাসপুর কতথানি পথ ? কদম বলল—পাঁচ ছয় জোশের বেশি নয়।

দর্পনারায়ণ আবার বলন—ঘোড়া ছটিয়ে গেলে তবে বোধ করি সন্ধ্যার আগেই পৌছানো বাবে।

করম বলন—অন্ততঃ প্রাথম প্রগরের মধ্যেই পৌছবে।, ওরা দ্বিতীয় প্রহরের মাগে আসবে না।

এমন সময়ে নুকুন্দ উপস্থিত হ'ল।

দর্পনারায়ণ বলল — মুকুন্দ আমার ঘোড়াটা তৈরি ক'রে শীনয়ে, আর একটা বন্দুকণ্ড দিস, সঙ্গে গুলি বাকদ দিতে যেন ভুলিস না।

মুকুন্দ কোন বিষায় প্রাকশি করলো না, নৈমুদ্দির কাছে সমস্ত ব্যাপার শুনেছে বলেই মনে হয়।

দর্পনারায়ণ বলল—যা আর দেরী করিস নে, এখনই র ওনা হ'ব।
তার পরে কদমকে বলল—সরকার তুমি ব'দো আমি আগছি।
এই বলে দে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলো।

দীপ্রিনারারণ তথন একটা কাঠের বান্ধকে ঘোড়া ক'রে চেপে ব'সেছে, কিন্তু ঘোড়াটার চলতে তেমন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ পিতাকে আসতে দেখে সে বলে উঠল—বাবা ঘোড়াটাকে একটু মারতো। চল্তে চাইছে না।

দীপ্তি এখন ড়, র, উচ্চারণ করতে পারে, বর্ণমালার কোন বর্ণ ই এখন আর তার জিহবার বাধা নয়।

নর্পনারারণ সম্প্রেহে শুধোলো—কোণায় যাচ্ছ ? দীপ্তি বলন—ডাকাত মারতে। দর্পনারায়ণ কৃত্রিম আগ্রহ প্রকাশ ক'রে বল্ল, কোথায় ডাকাত ?
দীপ্তি ঘরের এক কোণে থান হুই লাঠি দেখিয়ে দিয়ে বলল—ওই যে
ডাকাত।

দর্পনারাষ্ণ্যবেশল—তাই তো, ডাকাতই বটে। ওটা কোন্ গ্রাম ? দীপ্তি বলল ক্রাড়াদীঘি।

দর্পনারায়ণের অজ্ঞাতসারে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়লো—হায়রে পিতা পুত্রের মন এমন ছাঁচে গড়ে উঠেছে, যেদিকে অগ্রসর হওনা কেন, হ'চার ধাপ পরেই জোড়াদীঘিতে এসে পৌছতে হবে।

কিন্তু কাঠের ঘোড়া তেমন সচল নয়, কাজেই আরোহীকে কন্ট ক'রে ঘোড়াটা টেনে নিয়ে যেতে হ'ল। ডাকাত হুটোর কাছে পৌছে দীপ্তি ঘোড়ার পিঠে'চেপে বস্লো, তার পরে একথানা লাঠি দিয়ে সজোরে তাদের মারতে লাগ্লো। ডাকাতের প্রাণ যতই কঠিন হোক না কেন এ আঘাত বেশিক্ষণ সহু করা তাদের পক্ষে সম্ভব হ'ল না, ভেঙে পড়লো। দীপ্তিনারায়ণ বিজয়োল্লাসে হেসে উঠে পি তার দিকে চাইলো, তার মনে হ'ল পিতার উল্লাসও বড় কম হয়নি।

এমন সময়ে বাইরে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুন্তে পাওয়া গেল। দর্পনারায়ণ দীপ্তিকে কোলে তুলে নিয়ে বল্ল চলো, এবার আমি ঘোড়ায় চাপবো, তুমি দেখ্বে।

বাইরে এরে দেথ্ল, মুকুন ঘোড়া সাজিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুত্র ভবোলো, বাবা কোথায় যাবে ?

পিতা বল্ল—ডাকাত মারতে।

পুত্র সোৎসাহে শুধোলো—জোড়াদীঘিতে ? পিতা এবার হেসে বল্ল — না, বাবা।

পুত্রের উৎসাহ কম্লো, বলে পিতার মনে হ'ল। পিতা বল্ল, তুমি মুকুদ্রর কাছে থাকো বাবা, আমি ডাকাত মেরে আসি।

পুত্র মুকুন্দর কোলে যেতে অস্বীকৃত হ'ল না! যদি সে জানতো যে পিতা তার মতো ডাকাত মারতে জোড়াদীঘিতে চলেছে, তবে থুব সম্ভব মুকুন্দর কোলে না চ'ড়ে সে পিতার কোলের কাছে যোড়ার পিঠে গিয়ে চাপতো। কিন্তু সে ভাব লো পিতা তো জোড়াদীঘি যাচ্ছে না, অন্ত গাঁয়ের ডাকাত মারবার জন্তে তার কোনোরূপ আগ্রহ নেই, পিতার আগ্রহেরই বা কারণ কি গঞ্জীরভাবে বোধ হয় সেই রহস্ত সে চিন্তা করতে লাগলো।

দর্পনারায়ণ মুকুন্দর উদ্দেশ্যে বল্ল, তোরা সাবধানে থাকিদ, স্নামি কাল সকালের দিকেই ফিরবো।

তার পরে কদমের দিকে ফিরে বল্ল—সরকার চলো।

পরমূহূর্ত্তেই সপাৎ ক'রে হুই থানা চাবুকের শব্দ উঠল— হুটি ঘোড়া আটথানা পদধ্বনি ও চৌষ্টি থানা প্রতিধ্বনি তুলে গুক্দাসগুরের দিকে ছুটলো। তথন শীতের অপরাহ্ন শীতল হ'য়ে উঠেছে।

চলন বিলকে যদি একটি সুরুহৎ গোলাকার ব্রদ বলে' কল্পনা করা যায়, তবে ধুলোউড়ি ও গুরুদাসপুর তার পরিধির পাশে হাট বিন্দু, আট দশ ক্রোশের তফাতে, কিন্ধ কার্যতঃ তাদের মধ্যে দূরত্ব পাঁচ ছয় ক্রোশের। বর্ধার সময়ে এক গ্রাম থেকে দোজা আর এক গ্রামে পাড়ি দেওয়া যায়, শীতকালে জনশৃন্ত মাঠ পার হ'য়ে পথিকের রাস্তা পড়ে, ঘোড়সোয়ারও যেতে পারে। সেকালে রেল, ষ্ঠীমার, মোটর গাড়ী ছিল না, তাই ঘোড়ার চলন এখনকার চেয়ে অনেক বেশী ছিল; বর্ত্তমানে অখের শক্তির স্থান অখশক্তিতে অধিকার ক'রে নিয়েছে।

এখন শীতকাল। দর্পনারায়ণ ও কদম সরকার গ্রাম ছেড়ে মাঠের মধ্যে নেমে সোজা ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। দর্পনারায়ণ পাকা সোরার, কদম সরকারও কম যায় না, তবে দর্পনারায়ণের তুলনায় নীরস। কিন্তু তাতে কদম ত্রংথিত না হ'বে বরঞ্চ থুশিই হ'ল, কারণ সে বুঝুল তাদের বিপদের সহায়রপে থাকে পেয়েছে সে পাকা খোড়সোয়ার। সে আরও ভাবল এত বড় পাকা সোয়ার নিশ্চর ঢাল তলায়ারেও অহরপ পোক্ত হবে। ইতিপূর্বে সে দর্পনারায়ণের নামটিও শোনেনি, কিন্তু তার বলিঠ বীরমূর্ত্তি, আর সংবত অভিজাত ব্যবহার কদমের মনে আখাস দিয়েছিল, যে হা এর দারা কাজ উদ্ধার হবে বটে। সে ভাবছিল, ঘোড়া ক্রত ছুট্ছে, সে ভাবছিল যে তার মনিব ও গাঁয়ের লোক ডাকুরায়কে না দেখে হতাশ হবে, কিন্তু সে হতাখাস কতক্ষণের জন্তে? দর্শনারায়ণের বীরত্বে সকলে কদমের বৃদ্ধির তারিফ করতে থাক্বে, বল্বে হা, কলম সরকারের ছেলে বটে।

বোড়ী ছুট্ছে। শীতকালের সন্ধার অন্ধকার অক্ত ঋতুর চেয়ে একটু গাঢ় হর, ধোঁয়ার এবং কুরাশার, কিন্তু বিল অঞ্চলের শীতকালীন সন্ধার অন্ধকার আরও একটু গাঢ় হয়, ধোঁয়া এবং কুয়াশার সঙ্গে এসে মেলে জলাজমির বাষ্প। আকাশে এক এক পোঁচ অন্ধকারের তুলি পড়ছে, রুনো ইাসের দল ঝাঁক বেঁধে বেঁধে অন্তরীকে শন্দের তোরণ গোঁথে দূর থেকে দূরান্তরে চলে যাচ্ছে, ইাসের গতির জাতি ও বাহুড়ের গতির মন্বরতা কাণ অনামাসে ধরতে পারে, ওই প্রথমপ্রহরের শিবাধ্বনির বেড়াজাল দিগন্ধ গিরে নিশ্বিপ্ত হ'ল!

—কি সরকার হাঁপিয়ে পড়লে নাকি ?

দর্পনারায়ণ পাশে ফিহুর দেথ্ল কদম নেই, এবারে আরও জোরে বল্ল-সরকার কোথায় গেলে ?

এবারে সে থাম্লো। গোড়ার হাঁসফাসাঁনি ছাপিয়ে কাণে এলো আর একটা ঘোড়ার পায়ের শব্দ। অলক্ষণের মধ্যেই কদম সরকার এসে পড়্ল। সত্যই সে পিছিয়ে পড়েছিল।

नर्पनातायन **७**८भारना कि मतकात निहित्त नएफ़्हिरन ? कनम वन्न ना,

কর্ত্তা, আপনি এগিয়ে পড়েছিলেন। আমি আট বছর বয়স থেকে যোড়া চাপছি, আমাদের অঞ্চলে পয়লা যোড়সোয়ার কদম সরকার, কিন্তু ভজুরের কাছে আজ হার মানলাম।

দর্পনারাশ্বণ বলন—নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিক ভাবেই বল্ল, আজকাল ঘোড়ায় চড়াতো এক রকম ছেড়েই দিয়েছি, তার পরে জিজ্ঞাসা করলো—কি একটু জিরিয়ে নেবে নাকি ?

কদম বলল— না ভূজুর, জিরোতে গেলে খোড়া আর চল্তে চাইবে না, আমার খোড়া আজ সারাদিন ভূট্ছে।

দর্পনারায়ণ বলন—তবে একটু জোর হাঁকিয়ে চলো। কদমের ইচ্ছা বলে যে হজুর একটু ধীরে হাঁকিয়ে চলুন, কিন্তু বলতে পারলো না।

দর্পনারায়ণ বলল, বেশ তবে পাশাপাশি চলো। আবর্ত্তি ছই ঘোড়া ছুটুল, এবার পাশাপাশি।

দর্পনারায়ণ শুগোলো— এই পরশুরামের দলটা কার ? পরশুরাম কে ? কদম বলল—পরশুরাম ? তা জানিনে, কেউ জানে না। ।

দর্পনারায়ণ—সে আধার কেমন কথা! যার ডাকাতের দলের ভয়ে গায়ের লোক অস্থির, তার পরিচয় জানো না!

কদম—পরশুরাম অনেককাল মরেছে।
দর্পনারায়ণ,—তবে আবার ভর কাকে ?
কদম— হজুর, ডাকাতের সদার মরে, দল তো মরে না।
দর্পনারায়ণ—তার মানে ?
কদম—পরশুরামের নামেই এখনো দলের নাম।
দর্পনারায়ণ—এখন কে সদার ?
কদম—তা জানিনে, অল্পনি হ'রেছে।
দর্পনারায়ণ—লোক কেমন ?
ক্দম—ডাকাতি করে লোক কেমন ?

দর্পনারায়ণ—ডাকাত হলেই কি থারাপ হয়।

কদম – তা হয় না, তবে এ লোকটা নাকি সিন্ধক নিয়েই খুশী নয় অনদর মহলেও হাত বাড়ায়।

मर्भनातायन-वरहे! वरहे!

কদম—সেই জন্মই তো ভয় বেশী।

দর্পনারায়ণ শুধু বলল – আচ্ছা দেখা যাবে। হ'ব্বন অশ্বারোহীই হাঁপিয়ে পড়েছিল, তাই তাদের কথোপকথন কেমন কাটা কাটা, ঘোড়ার তালে তালে কথাগুলোও যেন লাফাচ্ছে।

মাঝে মাঝে কদমের ঘোড়া পিছিয়ে পড়ে, দর্পনারায়ণ পিছু ফিরে সরকারের ঘোড়াকে চাবুক মারে, চাবুক পড়ে ঘোড়ার মুথে চোথে, জন্তটা রেগে উঠে প্রনিধন ছোটে – কিন্তু আজ বেচারা সত্যিই ক্লান্ত।

কথাবার্ত্তা বেশীক্ষণ চলে না; নীরবে হু'জনে ঘনতর ছায়ার মতন ছুট্তে থাকে, জোনাকী চমকায়, সাম্নেপড়া শিয়ালটা ছুটে পালায়, উড়স্ত পাথীর মুথ থেকে ফল থ'সে পড়ে, হুতুমের হুম হুম কাণে আসে, দল-ছাড়া গোরুর হাম্বাধ্বনি পথের সন্ধান চায়, প্রহ্বাতীত রাত্রির মালিক্সমুক্ত আকাশে তারার দল আসন নিতে থাকে।

হঠাৎ কদম সরকার চীৎকার ক'রে ওঠে—ছজুর ওই গাঁষের আলো !
দর্পনারায়ণ বলে—বটে !

কদম আবার বলে—হাঁ হুজুর, গোয়ালাদের বাড়ীর!

গাঁরের আলোই বটে! হু? একথানা থোড়ো ঘর দেখা যায়, গোহালের ঝড়পোড়া গন্ধ আদে, কুকুরের ডাকের ফাঁকে ফাঁকে হ'একটা মহয় কণ্ঠও যেন কানে এসে পৌছয়—গ্রামই বটে!

এবারে চেনা বাতাসে উৎসাহিত হ'রে কদমের ঘোড়া এগিয়ে গোলো— দর্পনারায়ণ পিছনে পড়ুলো। সে ভাব লো ভালই হ'ল— এবার পথ চনার দরকার হবে।

বিলের মধ্যে পথ ছিল না, কেবল দিক চিনলেই চল্তো, এবারে পথ পাওয়া গিয়েছে, এবারে চেনা চোথের প্রয়োজন। কদমের ঘোড়া পথ চিনিরে চলল।

নৈমূদ্দির কাছে সব বৃত্তান্ত শুনে ডাকু রায় শুম হ'য়ে বসে রইলো, কারো সঙ্গে কথা বল্ল না। তারপরে সন্ধ্যার অল্ল আগে বন্দুক নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়লো। কোথায় গোলো কাউকে বল্ল না, কেউ জানতে পারলো না।

এখন গুরুলাসপুর রাজসাহীজেলার অন্তর্গত একটি বন্দর স্থান। আমরা বে-সময়ের কথা বলছি তথন গুরুলাসপুর ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল মাত্র। এই গ্রামে একঘর বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ ছিল, তেজারতি, মহাজনি ক'রে সে কিছু টাকা ক'রেছিল, গাঁরের মধ্যে সে-ই একমাত্র ধনী ব্যক্তি। লোকে তাকে রায় মহাশয় বলতো। এই রায় মহাশয়ের বাড়ীতেই পরশুরামের দল ডাকাতির নোটশ পাঠিয়েছিল। সেকালে বড় বড় নামকরা ডাকাতের দল পূর্বাছে বিজ্ঞাপিত ক'রে লুট করতে আসতো। বলাবাহুল্য প্রায় স্ব ক্ষেত্রেই গাঁরের লোক লাঠি সোটা ঢাল তলোয়ার শড়কি বন্দুক নিয়ে তাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করতে ভুলতো না। অনেক সময়ে গাঁয়ের লোক জিততো, ডাকাতের দল ধরা প'ড়ে মার থেয়ে, ম'রে হন্ধার্যের প্রায়শ্চিত্ত করতো। আবার ডাকাতের দল জিতলে গৃহস্থের টাকাকড়ি লুটে নিয়ে চলে যেতো, মেয়েদের গায়ে কেহ হাত দিত না। ডাকাতদের দেবী কালী, মেয়েরা সেই কালীর অংশ, কাজেই মেয়েদের দেহ তারা, পবিত্র মনে করতো। তথন দেশের মধ্যে চুরি ডাকাতি লুটপাটের অস্ত ছিল না সত্য কিন্তু প্রতিকারের

ব্যবস্থাও লোকের হাতে ছিল। এথনকার মতো মারথেয়ে থানায় গিয়ে দারোগা বাবুকে ভেট দিয়ে দিয়ে সর্বস্বাস্ত হ'তে হ'তনা, অপমান তো উপরি।

সদ্ধ্যা উদ্ভীর্ণ, রায় মহাশবের বৈঠকথানার প্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সমবেত, সকলে নীরনে কদম সরকারের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করছে। তাদের এই নীরবত। কিংকর্ত্তব্যজ্ঞানের অভাবে নয়, কর্ত্তব্য তারা স্থিন ক'রেট ফেলেছে, আসল কথা, আলোচ্য বিষয়ের বহুবার আলোচনা হওয়াতে এখন বাক্যালাপে ছেদ প'ড়েছে। করাদের মাঝথানে রায় মহাশয় উপবিষ্ট। রায়মহাশয় বৃদ্ধ — কিন্তু এখনও যৌবনের শক্তির শেষ চিহ্ন তাঁর বিশাল বক্ষে, পুষ্ট বাছহয়ে, জ্যামৃক্ত কোদণ্ডের স্থার স্থলীর্ঘ শরীরে যে বিরাজমান তাতে সহজেই বৃঝ্তে পাবা য়য় বর্মীর্মকালে তিনি শক্তিশালী পুক্ষ ছিলেন। তখনকার দিনে সকলেই অস্ত্র চালনায় অভ্যন্ত ছিল, কারণ তখন প্রত্যেকে নিজের নিজের দারোগা, প্র্লিশ, জজ, ম্যাজিট্রেট ছিল। পরাধীনতা শুরুষন ও সন্থান নয়, মানুয়ের পৌরুষ অবধি হরণ করে। রায়মহাশয় অপুত্রক, কাজেই আত্মরক্ষার জন্তে এখন তাকে অপরের উপরে নির্ভর করতে ২য়।

এবারে রায়মহাশার নীরবত। ভঙ্গ করলেন, তিনি বল্লেন—আরে আমাদের মেঘা-ই তো যথেষ্ট, ভিন গা থেকে সন্ধার আন্তে পাচাখার ইচ্ছা আমার ছিল না।

কেহ তাঁহার কথার উত্তর দিল না; প্রথমতঃ তাঁহার উক্তি সত্য, মেঘা একাই যথেষ্ট, দিতীয়তঃ, শক্তিতে যথেষ্ট হ'য়েও সামাজিক মর্য্যাদায় যথেষ্ট নয়, মেঘা জাতিতে বাগদী, কাজেই উচ্চবর্ণের লোকের। তার সন্দারি মানতে রাজি নয়। রাষের কথার উত্তর দিতে গেলে পাছে আসন্ন বিপদের মূথে অপ্রিয় আলোচনা উঠে পড়ে—তাই সকলে নীরব হ'য়ে রইল।

এক কোণে মেবা দাঁড়িয়ে ছিল, জামের মতো কালো আর উজ্জল তার শরীর, তার উপরে নিরস্তর তাধল সেবনে ঠোট গুটি তেলাকুচার মতো লাল। বন্ধুরা ঠাট্টা ক'রে তাকে বল্তো কুঁচফল। রায়মহাশর নৈক্ষব শাস্ক্রক, তিনি সম্মেহ পরিহাসে বল্তেন মেঘা আমার উদ্ধল-নীলমণি। মেঘা এক কোণ থেকে উত্তর করলো—হুজুব, আমিও তো ওই কথাই বলি! এত ভাবনা কিসের? একবার সকলে মিলে লাঠি ধ'রে দাড়ালেই হয়। অন্য গ্রাম থেকে সন্ধার আনতে যাবো কেন? আমরা কি ভাড়াটে গুণ্ডা?

মাণিক চক্রবর্ত্তী প্রাদের পুরোহিত, যেমন রোগা, তেমনি লম্বা, পাকানো দড়ির মতো শীর্ণ—সে বল্ল, বাবা উজ্জ্বল-নীলমণি, শাস্ত্রে বলেছে—ন গণস্থাপ্র তো গচ্ছেৎ সিদ্ধে কার্য্যে—

কিন্ত মাণিক চক্রবর্তীর শ্লোক শেষ হ'তে পারলো না, সকলে এক যোগে বাধা দিয়ে উঠল, 'রাথো তোমার শাস্ত্র,' 'রাথুন আপনার শ্লোক', 'শাস্ত্রের চেন্তে এখন অল্লের দ্বকার বেশি'—

চন্ধতি হারবার লোক নয়, ওই শেষের উক্তিটাকে উপুলক্ষ্য ক'রে সে বলল--- তার ব্যবস্থাও ওই শান্তেই আছে —

মেঘা বাধা দিয়ে বল্ল—কি ঠাকুর মশাই শাস দিয়ে কি ডাকাত আটকানো যায় ?

চক্ষত্তি হার মানবার লোক নয়, মেঘার চাপুলো কিছুমাত্র উত্তেজিত না হ'য়ে বল্ল—ভাকাত তো ভুচ্ছ, স্বয়ং বমরাজকে বাধা দেওয়া যায়।

চক্কত্তি বলতে লাগল—ভেবে দেখো না কেন – সেকালের পরশুরাম পরাজিত হ'য়েছিল মূর্তিমান শাস্ত্রত্বপ রামচন্দ্রের,হাতে —

এই পর্যান্ত বলে সগর্বের সে সকলের মুখের দিকে চাইলো, এই উক্তির দারা ডাকাতের দলটাকেই আটুকে দিয়েছে—এমনি তার ভাব।

রায় মহাশার বল্ল—এতক্ষণে তো কদমের ফিরবার কথো, রাত তো অনেক হ'ল

একজন বলল—ডাকু রায় আসবে তো ?

মেথা বলল—রার কন্তা, কদম সরকারের আসবার আগে পরশুরামের দল না এসে পড়ে।

চকত্তি ব্যস্ত হ'য়ে বলে উঠ্ল—না, না, মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে তারা আদবে না। মেঘা বলল—কেন ওটাও শাস্তরে লেখা আছে নাকি ?

চক্কত্তি কি যেন বলতে যাচ্ছিল—হয় তো বলতে যাচ্ছিল—বাবা মেঘা শাস্ত্রে নেই কি—কিন্তু তার আর বলা হ'য়ে উঠ্ল না, সবাই উৎকর্ণ হয়ে খাড়া হ'য়ে বস্লো— দূরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ !

উপস্থিত ব্যক্তিদের মুখ থেকে নানা রকম প্রশ্ন এক সঙ্গে বেরিয়ে এলো— কে ?

সরকার ?

তারা ?

এত সকালে ?

মেঘা বলল – ঠাকুর মশাইর শাস্ত্র কি বলে ?

কিন্তু ঠাকুর মশাই কোথায়? ঘরের মধ্যে কোথাও চক্চত্তির কোন চিহ্ন নাই।

মেঘা বলল—চকতি মুশাই বোধ হয় শান্তরে কি আছে তাই দেথতে গিয়েছেন।

এমন সমন্ন রার মশারের একজন দারোয়ান দৌড়ে এসে বলল— হুজুর, সরকার আস্ছে।

স্বাই একসন্দে জিজ্ঞাসঃ ক'রে উঠ্ল — একা ?
দারোগ্নানজি বলন না হজুর সঙ্গে আর একজন আছে।
স্বাই কতকটা আশ্বস্ত হ'ল। তবু জিজ্ঞাসা করনো—কে ?

দারোয়ানজি দূর থেকে দেথেছে, চিন্তে পারে নি, কিন্ত এত লোকের সমুখে সে ঠক্তে চায় না, কাজুেই উত্তর দিল— ডাকু রায় সঙ্গে আছে।

সকলে স্বস্তির নিংশাস ফেলল।

চকত্তি সকলের আগে বলল—এ যে হ'তেই হবে, শাস্ত্রে আছে কিনা—

চকতি শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করেই সকলের অসক্ষ্যে তক্তপোষের তলে চুক্তে পড়েছিল, আবার শাস্ত্রে আছে মনে করেই সকলের অলক্ষ্যে সেই নিভূতস্থান থেকে বহির্গত হয়েছে। অস্ত্রের প্রতি তার বিষম অনাস্থা। কিন্ধ তক্তপোষের কুক্ষিতল আর যাই হোক অস্ত্র নয়, কাজেই সেখানে আশ্রম লওয়াতে চক্তির অস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ পায় – একথা কখনোই বলা চলে না।

এমন সময়ে ছইজন অখারোহী সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো। বৈঠকথানার জনতা একযোগে বেরিয়ে পড়লো—সেই প্রায়ান্ধকার আকাশের তলে তারা চীৎকার ক'রে উঠল—সরকার আর ডাকু রায়।

কদম সরকার বলে' উঠ্ল, না, হজুর তিনি আসেন নি ! জনতার বুক দ'মে গেল।

কদম সরকার বৈঠকখানার পাশের ঘরে দর্পনারায়ণকে বসিয়ে সোজা গিয়ে রায় মশায়ের কাছে উপস্থিত হ'ল, তাকে জানালো কি অবস্থায় পড়ে, কি কাজ করতে সে বাধ্য হ'য়েছে। সমস্ত ঘটনা নিবেদন ক'য়ে মন্তব্য করলো, কর্ত্তা যা করেছি ভালোই করেছি, সন্ধারি বিষয়ে কৃঠির রায়বাবু ডাকু রায়ের চেয়ে কম যান না।

রার মহাশর বলল—সে কথা বিবেচনার সমূর আর নেই, চলো আমি গিরে দেখা করিগে।

রায় মহাশগ্ন দর্পনারায়ণের নিকটে উপস্থিত হ'য়ে প্রণাম করলো, সে আগেই শুনে নিয়েছিল যে আগন্তক ব্রাহ্মণ, রায় মহাশগ্ন নিজে কায়ন্ত। প্রণাম সেরে উ'ঠে সবিনয়ে বলল—বাবুজি যে দয়া ক'রে এসেছেন, তাতে আমরা নির্ভন্ন হ'লাম।

দর্পনারায়ণ হেদে বলল—কাজে লাগবার আগেই অভয় দিলাম!

— হুজুর যৃষ্ঠির আরুতি দেখেই কি তার প্রকৃতি বুঝতে পারা যায় না?
শাস্ত্রে আছে—চন্ধতি কথন্ পিছনে এদে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু তার শাস্ত্রোক্তি
শোষ হ'তে পারলো না, রায় মহাশয়ের আদেশে কদম সরকার দর্পনারায়ণকে
আহার ও বিশ্রামের জন্ম অন্তর্জ নিয়ে গেল।

সকলে আবার বৈঠকথানায় এসে বস্লো। চক্তি পার্শ্ববর্তীকে জিজ্ঞাস। করলো—কেমন হে কি রকম দেখলে ?

অদূরবর্ত্তী মেঘা তার হ'য়ে উত্তর দিল, আমাদের ভাগ্য ভালো, খুব গুণী লোক মিলে গিয়েছে।

দর্শনারায়ণের চালচলন, বীরবপু ও সবিনয় নীরবতা দেখে লোকের তার প্রতি কৈমন একটা বিধাসের ভাব জন্মে গিয়েছিল। যদিও কেউ মেঘার কথার উত্তর দিল না, তবু বুঝতে পারা গেল যে সে সবাই মেঘার কথাকেই সমর্থন করছে। কিছুক্ষণ পরে মান ও জল্যোগ শেষ ক'রে দর্শনারায়ণ বৈঠক খানায় এসে বদ্ল। উপস্থিত সকলের সঙ্গে যথোচিত সম্ভাবণ ক'রে সে রায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা এই পরশুরাম লোকটা কে?

রায় মশাগ্ন বল্ল— বাবৃজি, পরশুরাম ব'লে এখন আর কেউ নেই, এক সময় ছিল। এই ডাকাতের দলটা তার স্পষ্টি, তাই তার নাম অনুসারে এখনো দলটাকে লোকে পরশুরামের দল ধলে!

দর্পনারায়ণ বলে' উঠ্ল-কি আশ্চর্যা! লোকটা মরেছে তবু তার নামটা যায়'নি।

্ট্র চক্ষত্তি চঞ্চল হ'রে উঠ্ল, বোধ করি কোন শাস্ত্রবাক্য তার মনে পড়ে ব্রিনিছে।

ি কিন্তু রায় মহাশন্ন তার আসন্ধ চঞ্চলতাকে চাপা দিয়ে বল্ল, আমি বাল্য-কালে শুনেছি যে লোকটা ছিল হিন্দুছানী, নাটোর রাজ-সরকারে বক্শির কাজ করতো। তারণরে কেন জানি এই মূলুকে এনে ডাকাতির দল খুলে নদ্লো।

দর্শনারায়ণ বলল—এর কারণ বোঝাতো কঠিন নয়, সে দেথ্লো য়ে চাকুরির চেয়ে ডাকাভিতে লাভ বেশি !

তার পরে শুধোলো—আচ্ছা, এখন দলের সদ্ধার কে ?

রায় বল্ল—কে আর ডাকাতের দর্দারের নাম জান্তে গিলেছে—

দর্পনারায়ণ বল্ল, নামজাদা লোক হ'লে নিশ্চয়ই জানা যেতো!

রায় বল্ল, সে কথা ঠিক, তা ছাড়া অনেককাল পরশুরামের দলের উৎপাতের কথাও লোকে শোনেনি।

দর্পনারায়ণ বল্ল—তবে বোধ হয় নৃতন সন্দার এসে জুটেছে। আনেকদিন দলের কোন গোজ থবর নেই, দলের লোক যে-যার বাড়ী চলে গিয়ে চাষবাস সুরু ক'রেছে, এমন সময় নৃতন সদার এসে ডাক দিল, দলের লোক এসে আবার জড়ো হ'ল। এমন হয় বলে শুনেছি।

অতঃপর সে থাড়া হ'য়ে বসে বল্ল—যাক্ গে, কে সদ্দার, কেমন তার সদ্দারি কিছুক্ষণ পরেই জান্তে পারা যাবে।

তারপরে রায়ের দিকে তাকিয়ে শুধোলো তা এ দিকের আমাদের ব্যবস্থা কেমন ?

রায় বল্ল, আমাদের গায়ে লাঠি, শড়কি, বল্কওয়ালার অভাব নেই, কিন্তু মুস্কিল এই যে কেউ কারো সর্দারি স্বীকার করতে চায় না, অথচ এক-জনকে সন্দার মেনে না নিলে শিক্ষিত ডাকাতের দলের সন্মুথে দাড়ানো অসম্ভব। আমাদের অভাব সন্দারের, তাই তো বাবুজিকে কট দিতে হল। দর্পনারায়ণ বলল—এতে আর কট কি!

তার পরে সে সমবেত ব্যক্তিদের দিকে তাকিয়ে ইসারায় মেঘাকে ডেকে শুধোলো, তোমার নাম কি বাপু ? ্ব মেঘা তামুলোজ্জন ঠেঁটে ছটি বিকশিত ক'রে সগর্বেব লল—হজুর, আমি মেঘা সন্ধার।

্দর্পনারায়ণ মেঘার বাহুটা টিপে বলল—উহু তোমার নাম লোহা সর্দার ! বেশ! এই তো চাই। আছো, চলো তো বাপু, বাড়ীটার চারদিক ঘুরে দেখে আদি।

তারপরে সে কদম সরকারকে বলল—সরকার তুমিও চলো।

রায় মশায়ের ইঙ্গিতে একজন লোক একটা মশাল জালিয়ে নিয়ে এলো, তথন সেই তিনজন আর মশালটি অন্ধকারের মধ্যে নিজ্ঞান্ত হ'ল।

তারা চ'লে যাবামাত্র চক্কত্তি বলে উঠল—নাঃ লোকটা কাজ জানে!

রায় মশায় চক্কতির ব্যবহারে ও বাক্যে বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিল, আর সামলাতে নী পেরে বলল, কাজ না জানলে তো তোমার মত যজমানি করতো, তুমিও বামুন, ওই ভদ্রলোকও বামুন, তা জানো!

রায় মশায়ের ভর্থ সনায় চক্তি ব্যুতে পারে যে সকলের ধৈর্যার সীমা সে অতিক্রম করেছে, এবারে চুপ করা আবশুক। এমন প্রায়ই হয়। তথন, যদি সময়টা সন্ধ্যা বেলা হয়, তবে সে সায়ং সন্ধ্যার সময় আসন্ধ ঘোষণা করে উঠে পড়ে। কিন্তু আজ তার উঠে অগৃহে যাবার সাহস ছিল না। যদিচ সেথানে ডাকাত পড়বার বা ডাকাতে লুট করবার মত কিছুই নাই, তবু বলা যায় না! বিশেষ অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের বিরুদ্ধে শাস্ত্রে তো নিষেধ নাই।

সকলে নীরব হ'রে ব'সে চারজনের প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষা করতে লাগলো। বাইরে ঝিঁঝিঁ-ডাকা রাত তথন গভীর হ'রে উঠেছে।

এমন সময়ে সবাই দেথ তে পেলো যে দর্পনারায়ণ ও তার সঙ্গীরা ক্রুত ফিরে আস্ছে। সকলে সমস্বরে চীৎকার ক'রে উঠ্ল—থবর কি ?

- कि इ'न ?
- —আস্ছে নাকি?

মেঘা উত্তর দিল—ভন্ন নেই, ওদের মশালের আলো দেখা দিয়েছে।

এটা যে স্থাংবাদ, ভাষের কারণ যে এতে নাই শুনে চক্কত্তি অত্যস্ত বিশ্বিত হ'ল, কিন্তু বিশ্বয়ের মাত্রা তার এত অধিক হ'য়েছিল যে দে আর কথা বল্তে পারলো না।

রার মহাশর শুধোলো—কতদূরে আছে ?

কদম সরকার বল্ল—আধ ক্রোশ তো হবে, বোধ হয় এখনো বড় সড়কে পড়েনি

দর্পনারায়ণ বলল—এবারে আমাদের তৈরি হওয়া দরকার। আ্মার পরামর্শ এই যে এগিয়ে গিয়ে ওদের আক্রমণ করার চেয়ে আমুরা সদর দরকা। বন্ধ ক'রে দিয়ে ওদের জন্ম অপেক্ষা ক'রে থাকি। ওরা বাড়ীর কাছে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে এসে পড়লে বন্দুক চালাবো। তাতে ওদের কতক কতক মরবে, দল হাক্ষা হবে। ভয় পেয়ে ওরা ফিরে যেতেও পারে। আর বদিই বা না বায়, তথন আমরা আক্রমণ করতে পারি।

সকলে দর্পনারায়ণের পরামর্শ গ্রহণ করলো। তথন মেঘা গিয়ে সদর দেউড়ি বন্ধ ব'রে দিল, থিড়কি দরজা আগেই বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। চারদিকে উচু পাঁচির-ঘেরা বাড়ী। দরজা বন্ধ হ'য়ে গেলে লাঠিয়াল ও শড়কিওয়ালায়া বাড়ীর নীচের তলায় রইলো, দর্পনারায়ণ, মেঘা, কদম সরকার আর জনকরেক লোক নিয়ে দোতালায় গিয়ে উঠ্ল। গাঁয়ে গোটা চারেক গাদা বন্দুক ছিল, বন্দুকগুলো দর্পনারায়ণের দল সঙ্গে ক'য়ে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামের আমবাগানের মধ্যে আলো দেখা দিল এবং ভারপরেই বিকট চীৎকারে রাত্রির নিস্তব্ধতা বিকারগ্রস্ত রোগীর দেহের মতো কেঁপে কেঁপে উঠ্তে লাগ্ল—

## কালী মাঈকি জয়। কালী মাঈকি জয়!

দর্পনারায়ণের পরামর্শ ছিল এই যে এপক্ষ থেকে কোনরূপ চীৎকার করা হ'বে না, কোন উত্তর দেওয়া হ'বে না, এমনকি বাড়ীতে একটা আলোও থাকবে না। নিঃশন্দে, অন্ধকারে অপেক্ষা ক'রে থাক্তে হবে—এই ছিল তার আদেশ।

রায় বাঙীর ছাদের উপরে থেকে দর্পনারায়ণ আর তার সঙ্গীরা দেখতে পেলো, ডাকাতের দলের মশালের আলোতেই দেখতে পেলো যে প্রায় জন চল্লিশ পঞ্চাশ লোক লাঠি ঠেঙা, ঢাল শড়কি নিয়ে ক্রত চলে আস্ছে, আর ঘন ঘন কালী মায়ের জয়ধ্বনি তুলছে।

ক্রমে তারী রায় বাড়ীর পাঁচিলের কাছে এসে পড়লো। বাড়ীর শুক্ষতা ও ক্রমকার দেখেই বোধ করি ওরা থমকে দাঁড়ালো। ডাকাতদলের অভিজ্ঞতা অক্সরকম। ওরা এ পর্যান্ত দেখেছে যে ডাকাত পড়লে বাড়ীর লোকে হয় কাঁদাকাটি ক'রে এসে পায়ে পড়ে, নয় এগিয়ে এসে লাঠি নিয়ে দাঁড়ায়। আজ এ হয়ের কোনটাই না দেখ্তে পেয়ে ওরা বিস্মিত হ'ল, ব্ঝ্ল এই নিশুদ্ধ অভ্যর্থনা দৃঢ়-প্রতিক্রার চিহ্ন, ব্ঝ্ল আজকার অভিজ্ঞতা নৃতন তো হবেই এবং সহজও হবে না।

ডাকাতের দল যথন পাঁচিলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, কি করা যায় ভাবছে এমন সময় দর্পনায়ায়ণের ইঙ্গিতে একসঙ্গে চারটে বলুক গর্জন ক'রে উঠল। ছাদের উপরের অক্লকারে থেকে আলোকিত ডাকাতের দল বলুকের সহজ্বভা নিশানা হ'য়ে পড়েছিল। দর্পনায়ায়ণ দেখ্তে পেলো জন হ'তিনেক লোক পড়লো। ডাকাতদের বিশায় কাট্তে না কাট্তে আবার এপক্ষের চারটা বলুক গর্জন ক'রে উঠ্ল। দর্পনায়ায়ণ দেখ্ল—এবারেও জন তিনেক লোক ধরাশায়ী হ'ল। দর্পনায়ায়ণ স্থির করেছিল যে স্বল্পতম সময়ে যতগুলো সম্ভব লোককে হতাহত ক'রে ফেলে আততায়ীর সংখ্যা কমিয়ে

আন্তে হবে, কারণ সে আগেই শুনে নিয়েছিল যে ডাকাতদের সংখ্যা পঞ্চাশের কাছেই হবে, আর এ পক্ষে যারা লাঠি শড়কি ধরতে পারে তারা কোন ক্রমেই ত্রিশ জনের উপরে নয়।

এবারে ডাকাতদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। অন্ধকার দোতালাকে লক্ষ্য ক'রে তারা বন্দুক ছুঁড়লো। অন্ধকারের নিশানায় কেউ হতাহত হ'ল না, পরস্থ সবাই বুঝে নিল যে ডাকাতদের বন্দুকের সংখ্যা একটার বেশি নয়।

ডাকাতের দল দেথ ল যে এইভাবে দাঁড়িয়ে গুলি থেতে হ'লে শেষ পর্যন্ত পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হবে, তাই তারা সকলে গিয়ে দেউড়ির উপরে পড়লো, দেউড়ি ভেঙে চুকবে।

দর্পনারায়ণ অল্প সময়ের মধ্যেই সকলকে যথাযথ আলেশ দিয়ে রেথেছিল। সে বৃঝ্তে পেরেছিল বন্দুকের আঘাত সহ্ করতে না পেরে ডাকাতেরা হয় পালাবে নয় দেউড়ি ভাঙতে চেষ্টা করবে। তার আলেশ ছিল দেউড়ি ভাঙতে বাধা দেওয়া চলবে না। দেউড়িভাঙা সৃষ্কীর্ণ পথ দিয়ে সবাই যথন চুক্তে থাকবে তথন বন্দুক চালানোর প্রশস্ত সময়। তারপরে যথন ওরা সত্যি সত্যি আঙিনায় চুকে পড়বে তথন লাঠি শঙ়কি নিয়ে আক্রমণ করতে হবে, তথন নিজ পক্ষের মশাল জালিয়ে নিতে হবে আর অন্ধকারে থাক্বার প্রয়োজন নেই। দর্পনারায়ণ হিসাব ক'রেছিল যে দেউড়ি ভেডে চুক্তে চুক্তে ডাকাতদের যে কয়জন ময়বে তাতে ছইপক্ষের জনসংখ্যা প্রায় সমান হ'য়ে আসবে, চাই কি ডাকাতদের সংখ্যা ক'নেও বেতে পারে।

ডাকাতদের দমাদম লাঠিসোটার আবাতে দেউড়ির পুরানের পালা থর থর ক'রে কাঁপতে লাগ্ল, কাঁপতে কাঁপতে কিছুন্ধণ পরে মড় মড় শব্দে থসে পড্ল, অমনি উৎসাহে ডাকাতরা চীংকার ক'রে উঠ্ল—কালী মান্সকি জয়। কিন্তু সে চীৎকার শেষ হ'তে না হ'তে একসঙ্গে চারটে বন্দুক গর্জন ক'রে উঠ্ল, কালীমায়ের জয়ধ্বনি জ্ঞাপন অনেকেরই কণ্ঠে শেষ হ'তে পারলো না। কিন্তু তবু ওদের বাড়ীতে প্রবেশ তো বন্ধ, হ'ল না। তথন এ পক্ষের মশাল-গুলো জ্বলে উঠ্ল—হ'পক্ষের মশালে হু'পক্ষের প্রত্যেকটি লোক পরস্পরের চোথে স্পষ্ট প্রতিভাত হ'য়ে উঠ্ল। দর্পনারায়ণ দেখ্ল, ডাকাতদলের ক্ষ্যভাগে বন্দুক হাতে দলের সন্দার—পরস্তুপ রায়।

পরস্তপ রায় দেখ্ল — আত্মরক্ষাকারী দলের মধ্যভাগে ধৃতবন্দুক দর্প-নারায়ণ চৌধুরী।

পরম্পরকে দেখে সেই মৃহ্রে তারা ছইজন যেন পাথর বনে' গেল, আদেশ দিতে, কথা বল্তে, নড়তেও যেন ভুলে গেল, তাদের চোথের পলকও বোধ করি পড়েনি! নিয়তির লীলা কি নিষ্ঠুর। ছইজনের প্রধানতম শক্ত অজ্ঞাতসারে ছইজনের সমূথে এসে বুক পেতে দিয়ে আজ দণ্ডায়মান! ছইজনে নিশ্চল! কিছু এক মৃহুত্ত মাত্র! পরমূহুর্ত্তেই পরম্পরকে লক্ষ্য ক'রে ছইজনের বলুক উঠ্ল! দর্পনারায়ণের মনে হঠাৎ ইক্রানীর ম্থ বিচ্যৎবৎ চমকে গেল, সে বলুক নামালো। আর পরস্তপের বলুক ডেকে উঠ্বার আগেই কার লাঠির আঘাতে হাত থেকে তা খ'সে পড়লো! আঘাতকারী লাঠিয়াল সেই বলুক তুলে নেবা মাত্র পরস্তপ তার চাপদাড়ি ধরে টানলো—চাপ দাড়ি অনায়াসে খুলে এলো। পরস্তপ অবাক্ হলো, কিন্তু দর্পনারায়ণ হ'ল তার চেয়েও বেশি অবাক্। এযে মৃকুন্দ! সে কোথা থেকে এলো।

এই ঘটনাগুলো বর্ণনা করতে অনেকটা সময় লাগলো—কিন্তু ঘটে গেল এক আধ মিনিটের মধ্যেই। সেই মিনিট পরিমাণ সময় গত হ'তেই তুইপক্ষ পরস্পরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো, আর লাঠির ঠকাঠক শব্দ দেয়ালে দেয়ালে মাথাঠুকে চতুগুণ প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ককালের করতালির মতো শ্রুত হ'তে লাগ লো। \*

লাঠালাঠি বাধলো বটে কিন্তু বেশ ব্রুতে পারা যাচ্ছিল যে ডাকাতদের আর তেমন উৎসাহ নেই, তাদের লাঠি চালানোর মধ্যে আক্রমণ অপেক্ষা আত্রবক্ষার ভাব বেশি ছিল। এমন যে হ'ল তার একটি কারণ তাদের দলের একটি মাত্র বন্দুক বিপক্ষের হস্তগত হ'রে যাওয়া, দ্বিতীয় কারণ ইতিমধ্যেই দলের সাত আট জনের হতাহত হওয়া। ডাকাতেরা এখন পালাবার উপায় খুঁজছিল। দর্পনারায়ণের লাঠিবাজির স্কুদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা ছিল। তার পক্ষকে সে আর তেমন উৎসাহিত কর্ছিল না। কাজেই ডাকাতেরা একে একে ভাঙা দরজা দিয়ে সরে পড়ছিল। মেঘা একবার ডেকে বল্ল বার্জি ওরা যে পালাচ্ছে

় দর্পনারারণ বল্ন—ওদের আজ থুব শিক্ষা হয়েছে, ছেড়ে দে।

ডাকাতের দল বাড়ীর বাইরে পৌছবামাত্র এক নিমেষে স্মন্ধকারের মধ্যে প্রস্থান করলো, হতাহতদের নিয়ে যাবার চেষ্টা অবধি করলো না। গৌভাগাক্রমে এ পক্ষের কেউ নিহত হয়নি, ছ'একজনের মাথার সামান্ত চোট লেগে ছিল, এমন কিছু নয়।

ডাকাতেরা পালাবামাত্র সবাই বৈঠকথানা ঘরে' এসে বস্ল, চক্কতি মুহুর্তে তক্তপোষের তলা থেকে বার হ'ল। দর্পনারায়ণ গিয়ে মুকুন্দকে ধরলো, শুধোলো—হারে মুকুন্দ তুই কোথা থেকে? আমি তো কিছুই বৃঝ্তে পারছি না।

মৃকুন্দ বল্গ—দাদাবাবু, তুমি একটা লেখাপঁড়া জানা লেফ্ল হ'য়ে বদি বৃঝ্তে না পারো, তবে আমি কেমন ক'রে বৃঝ্বো ?

দর্পনারায়ণ ঈষৎ বিরক্ত হ'য়ে বল্শ—তোর কথা তুই বলবি তাতে আবার লেখা-পড়া জানবার এমন কি দরকার।

, মুকুন্দ মাথা চুলকায়।

দর্পনারায়ণ শুধোলো—আছা তোকে না হয় ভূতেই টেনে এনেছে, কিন্তু তোর উপর দীপ্তির ভার দিয়ে এলাম, তাকে একলা ফেলে তুই এলি কেমন ক'রে ?

মুকুন্দ নিতান্ত সপ্রতিভভাবে বল্ল—থোকাবাবু একলা থাকবে কেন ? তার ভার তো জিতন মিতনের উপর দিয়ে এসেছি।

দর্পনারায়ণ বল্ল—এমন কাজ তুই ক্রতে গেলি কেন? জিতন মিতন হ'জনেই গাঁজা থায় জানিস।

मूक्न वन्न-शंमाल मामावाव गांका ना थाय तक ?

দর্পনারায়ণ বল্ল—তা বটে তুইও থাস ৷ কিন্তু এথানে আসতে গেলি কেন বল্!

মুকুন্দ স্থারস্ত কর্লো—তুমি তো চলে গেলে দাদাবাবু, আমি বড় ছশ্চিস্তায় পড়লাম! ভাব লাম মুকুন্দ থাক্তে তোমাকে কিনা শেষে বিপদের মুখে একা আগতে দিলাম! ভাবলাম না! এথনি রওনা হ'তে হবে। অমনি জিতন আর মিতনকে ডেকে খললাম—জিতন মিতন গাজার প্রসা নিবি ?

মুকুন বলে চলে — ওদের তো জানো দাদাবাবু পরসার কথা শুনলে যুম ভেঙে যায়, গাঁজার পরসার কথা শুনলে আম কাঠের উপরে ন'ড়ে ওঠে। তুইজনে হাত বাড়িয়ে দিল'। আমি গোটা তুই ক'রে পরসা দিয়ে বল্লাম, শোন্! আমি দাদাবাবুর পিছু পিছু যাচ্ছি, তোরা খোকাবাবুকে দেখাশুনা করিস্।

দর্পনারায়ণ শুখোয় — ওরা কি বল্ল ?

মুকুন্দ বলে — কি আরু বল্বে ? জিতন বল্ল — দেথ্বো, মিতন বল্ল শুনবো; জিতন মিতনে মিলে হ'ল দেথ্বো শুনবো। ওরা তো নারকোলের মালার আধ আধ থানা বটে—তুজনে মিলে তবে পুরোটা!

দর্পনারায়ণ তাকে থানিয়ে দিয়ে বল্ল—কিন্ত তুই কোন্ বিবেচনায় এমনটা কর্তে গেলি! আমার পিছন পিছন আস্তে গেলি ? মুকুন্দ বল্ল — তুমি বেড়াতে গেলে কি আমি আস্তাম এ যে বিপদের মুখে আসছ!

দর্পনারায়ণ ধমক দিয়ে বল্ল—কে তোকে এমন করতে বল্ল ?

মুকুন্দ বল্ল—বউনা থাকলে আমাকে না পাঠিয়ে তিনি ছাড়তেন, না তুমিই আপত্তি করতে পারতে !

বাস! দর্পনারারণ চুপ করলো—এ উত্তর সে কখনই আশা কবেনি, এমন উত্তর আশা করলে হয়ত সে এ তর্কের মধ্যেই যেতো না। অন্ধকারের মধ্যে তার চোথ ছল ছল ক'রে উঠ্ল, তার একবার মনে হ'ল মুকুন্দর গলাটাও বেন ভারি ভারি।

মনের মধ্যে হঃগ থাক্লে মান্নযে কথায় কণায় অপ্রত্যাশিতভাবে তার সন্মুখে এসে পড়ে। বনের বাঘকেও এড়ানো সম্ভব কিন্তু মনের হঃখকে এড়িয়ে চল্তে কলাচিৎ পারা যায়। রত্নাকরের মতো হঃখের শ্বৃতি বসে থাকে অতর্কিতের মোড়ে, ১ঠাৎ কথন্ তার আঘাত এসেঁ পড়ে পথিকের মাথায়—চারদিক অন্ধকার হ'য়ে যায়।

কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে দর্পনারায়ায়ণ শুশোলো—তুই বাড়ীতে ঢুক্লি কি ক'রে ?

মুকুন্দ বল্ল—কেন, ডাকাতের দলের সঙ্গে।

দর্পনারায়ণ হেসে বল্ল - আরে তাইতো জিজ্ঞেদ্ কর্ছি, ওদের দলের সঙ্গে মিশে গেলি কেমন ভাবে ? তোকে বুঝ্তে পার্লো না ?

মুকুন্দ বলে—পারবে কেমন ক'রে ? আমিও যে ওদের মতো ইয়া চৌ-গোপ্পা লাগিয়ে নিলাম। ডাকাত তো আর গায়ে লেখা থাকে না, থাকে চাপ-দাড়িতে লেখা।

তারপরে একটু হেদে বলে—আর তা ছাড়া দাদাবাবু তোমার কাছে চাকরি করতে আসবার আগে আমিও তো ডাকাতি করতাম—ওদের হাবভাব সব জানি কিনা! এমন সময়ে কদম সরকার এদে বলে—হুজুর রাত্রি হ'য়েছে আর পরিশ্রমণ্ড হয়েছে থুব, এবারে বিশ্রাম করতে যেতে হয়।

দর্পনারায়ণ একবার মুকুন্দর দিকে তাকায়। কদম তাকে বিশ্বয়ে বলে—
আবে মুকুন্দ যে! তুমি এলে কথন্? দর্পনারায়ণ বলে সরকার ওর বিশ্রামের
ব্যবস্থা ক'রে দিও—ভালই হল—তুমি তো ওকে চেনো।

এই বলে' দর্পনারায়াণ গিয়ে স্বানাহার শেষ ক'রে শ্যা গ্রহণ করে— কিন্তু ঘুম আর আসে না।

সে বিছানায় ত'য়ে চোথ বুঁজে প'ড়ে থাকে। তার তন্ত্রার মেহগণি ক্রেমের মধ্যে বনমালার আর ইক্রাণীর স্থলপল্লের মতো কচি মুথ ছ'থানি দিব্য-মাকুর মতো পর্যায় ক্রমে ছুটাছটি ক'রে স্থতির রেশমী বসন ব্নতে থাকে। বন্ধা যেমন সোনার পলি ফেলে রেথে এগিয়ে যায়—তেমনি বনমালা আর ইক্রাণী কত সোনার স্থতি ঢেলে দিয়ে এগিয়ে চলছে। দর্পনারায়ণ ভাবতে থাকে এক সময়ে ইক্রাণী কাছে এসেছিল, আরও কাছে আসতে পার তো—এমন সময়ে কোথা থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে এল বনমালা! ইক্রাণী দ্রে গিয়ে পড়লো—কিন্তু সে যে বিহাৎ শিথার দূরত্ব! বিহাৎ শিথা বজ্ঞায়ি নিক্ষেপ করলো জোড়াদীঘির হর্ম্ম্যাশিথরে—সব ভেঙে পড়লো! বিহাৎ লতার মতো নমনীর্ম, বিহাৎ শিথা যেদিন বজ্রসনাথ বহির্গত হয়—সেদিন কিনা সর্ব্রনাশ!

দর্পনারায়ণ ভাবে আজ বনমালাও দ্রে গিয়ে পড়েছে যার চেয়ে আর দূরত্ব নাই কিন্তু সে বেন ইন্দ্রথয়র দূরত্ব। বিহাৎ আর ইন্দ্রথয় হই-ই আকাশের ভবু হুইয়ে কত প্রভেদ! বনমালা আর ইন্দ্রণী হ'জনেই প্রেয়সী—তবু তারা কত ভিন্ন!

দর্পনারায়ণ মনে মনে ভাবে অদৃষ্টের ব্যঙ্গ নিপুণ! যে পরস্তপকে আরম্ভ করবার উদ্দেশ্যে সে এতকাল মনে শান দিচ্ছিল—অদৃষ্ট তাকে নিয়ে এসে দর্পনারায়ণের মুঠোর মধ্যে সপৌ দিল কিন্তু তার পরেই স্কুক্ হ'ল ভাগ্যের পরিহান! দপনারায়ণের উপ্তত বন্দ্কের সম্মুথে হঠাৎ
মূথচন্দ্রমা উদিত হ'ল। নত হ'য়ে পড়ল বন্দুকের ফণা। তারপরে পরস্তপ
কোথায় গেল তলিয়ে, এখন চারদিক ইন্দ্রাণীময়, ভাঙ্গা স্বায়নায় একটিমাত্র
চন্দ্র যেন শতথগুরূপে দেখা দিতে থাকে।

দে ব্রুতে পারে না—একি রহস্ত! ইন্দ্রাণীকে ভালো ক'রে দেখতে গেলে দেখানে দেখা যার বন্যালাকে। আবার বন্যালাকে ভালো ক'রে দেখতে গেলে দেখানে ভেদে ওঠে ইন্দ্রাণীর মুখ! একি লুকোচুরি! প্রিয়জনের মুখ স্থিরভাবে কল্পনা করার যেন কি একটা বাধা আছে। কিদের চঞ্চলতা ফেন প্রিয় মুখছ্ছবির স্থৃতিকে দানা বাধতে দের না। দেকি প্রেমের চঞ্চলতা! চবেও বা! প্রেমের প্রকৃতিই চঞ্চল। তাই ভার ভর সূচতে চায় না, আশা মিট্তে চায় না, ক্রিয়েও কুরোয় না, পূর্ণ হ'য়েও প্রেম অপূর্ণ। প্রেম যথন পূর্ণতা পায় তথন আর প্রেম থাকে না। প্রেম আর যাই হোক শাস্তি নর। যারা প্রেমে শান্তি চায় তাদের আর কি বল্বো। সমুর্দ্রে কথনো চেউ না থাক্তে পারে—কিন্তু জোয়ার ভাটার টান নিরন্তর তো চলছে তার মজ্জায় মজ্জায়। শান্তি যোগীর, আর চঞ্চলতা প্রেমিকের; তৃপ্তি যোগীর আর তৃষ্ণা প্রেমিকের…

হঠাৎ দর্পনারায়ণের স্মৃতির রেশমী হত্র খুট ক'রে ছিঁছে যায়।
শিরাল-ডাকা ঝাঁঝাঁ রাত্রির নিরেট নিস্তর্ধতা একথণ্ড কালো পাথরের
মতো তার স্থিমিত চৈতন্তে এসে পড়ে টেউ জাগিয়ে দেয়—কালকের
চিস্তা, আসন্ন কর্ত্তব্যের দায়িত্ব, দীপ্তিনারায়ণের মৃথ! সে ঘুমোতে দৃঢ়সক্ষর হ'য়ে পাশ ফিরে শোয়—কিন্তু ঘুম বোধকরি আসে না।

পরস্তুপ রার এতক্ষণ ছুটছিল, এবারে গাঁরের বাইরে এসে পড়ে বুঝ্ল থে আর কেউ অন্থ্যরণ করছে না, তাই একটা পুকুর পাড়ে বসে পড়ল। সে এমনি ক্লান্ত হ'রে পড়েছিল যে বিশ্রাম তার পক্ষে একান্ত দরকার — কিছ্ক শুধু বিশ্রামের প্রয়োজনে না বস্লেও চলতো আসল কথা দলের লোকজনদের জন্ম অপেক্ষা করা তার কর্ত্তব্য। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করবার এমন নির্জ্জন স্থান আর মিলবে না মনে করে একটা আমগাছের শুঁড়ি ঠেসান দিয়ে সে বসলো।

এতক্ষণে একটু শাস্ত হ'য়ে বসবামাত্র নিজের অবস্থা, তুরবস্থাই বলা উচিত এক ঝলকে তার মনের মধ্যে খেলে গেল। একট একট শীত করতে লাগুলো, পিঠে হাত দিয়ে দে বুঝ তে পেলো মোটা মেরজাইটা আগাগোড়া ছিঁড়ে গিয়েছে, ফাঁক দিয়ে পৌষের বাতাস ঢুকছে। পরন্তপ ভাব্লো লোকজন এসে পড়লেই আডডায় ফিরে যাবে, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা তিন দিক থেকে খিরে ধরেছে—বাকি দিকে মৃত্যুর পথ উদ্মুক্ত, কিন্তু মৃত্যুও আজ তার প্রতি পক্ষ-পাতিত্ব দেখিয়েছে। তাঁর মনে ই'ল পক্ষপাতিত্বই বটে, কারণ এই অপমানের বোঝা ব'মে বেঁচে থাকা অপেক্ষা তার মৃত্যুই বুঝি ভালো ছিল। ডাকাতি ব্যবসা আজ কয়েক বৎসর হ'ল দে ধরেছে, সব ব্যবসায়ের মতো এ ব্যবসাতেও লাভ লোকদান হার জিত আছে। হার জিত লাভ লোকদানের মতোই হিসাবের ব্যাপার, তাতে মান অপমানের প্রশ্ন নেই। কিন্তু আজ তার অপমান এই যে দর্পনারায়ণের দয়ায় জীবনটা বেঁচে গেল। আর কেউ বুরুক বা নাই বুরুক পরস্তপ বুরুতে পেরেছিল যে দর্পনারায়ণ ভাকে বন্দুকের খোলা নিশানায় পেয়েও নিতান্ত দয়া করেই ছেড়ে দিয়েছে। অথচ তাকে ছেডে দেবার কথা দর্পনারাঙ্কণের নয়। দর্পনারায়ণ যদি তাকে হত্যা করতো

তব্ তাকে খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না একথা অস্ততঃ নিজের কাছে স্বীকার করবার মতো বিচার বৃদ্ধি তার ছিল। কিন্তু ওইতেই বিপদ ঘটন। যতই বৃক্তিগুলো দর্পনায়ায়ণের পক্ষে সায় দিয়ে দাড়াচ্ছিল ততই একটা অন্ধ্র আকোশ সে মনের মধ্যে অন্থভব করছিল। কার উপরে ? খুব সম্ভব তাব নিজের উপরে ছাড়া আর কারো উপরে নয়।

দলের লোকের জন্ম অপেক্ষা করতে করতে একটু জিরিয়ে নেবার উদ্দেশ্রে সেথানেই ঘাসের উপরে সে শুয়ে পডল। এথানে আর যাই হোক ঘুমানো চলবেনা একথা সে জান্তো। কিন্তু কথন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে জান্তেই পায়নি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে ধড়ফড়িয়ে জেগে উঠে বস্ল। তার পরে দাঁড়াতে গিয়েই পড়ে গেল, ডান পায়ে বিষম বাথা অন্তভব করলো। অন্ধকারে হাতড়ে দেখে মনে হ'ল পা খানা যেন ফুলে গিয়েছে। তথন সে বৃষ্তে পায়লো য়ে পায়ে বিষম চোট লেগেছিল, উত্তেজনার সময়ে বৃষ্তে পায়নি—এখন একেবারে অশক্ত হ'য়ে পড়েছে।

এতক্ষণে পরস্তুপ সত্যসত্যই ভয় পেলো। নিজের চেষ্টায় পালানো তার পক্ষৈ সম্ভব নয়। আর দলের লোক! তারা নিশ্চর তাকে থুঁজে না পেয়ে এতক্ষণে চলে গিয়েছে। তার মনে হ'ল—এখানে অসহায় ভাবে পড়ে থাকা ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই। সে ভাব্লো—এখনি ভোর হবে, গ্রামের লোকে তাকে দেখতে পাবে, তার পরের কথা উদ্বেগে আর সে ভাব্তেই পারলো না। ঘুমিয়ে পড়বার জন্মে নিজের উপরে তার রাগ হ'ল, তার মনে হ'ল, ঘুমিয়ে না পড়লে হয়তো দলের লোকের সন্ধান পাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হ'ত না। এখন অসহায় ভাবে মৃত্যুর উদ্বেগ নিয়ে বীসে থাকা ছাড়া আর কোন পথ তার সন্মুথে ছিল না।

হঠাৎ পর্স্তপ যোড়ার ক্রেরের শব্দ শুন্তে পেরে চম্কে উঠ্ল। দে ভাবলো—কে এত রাত্রে? একবার মনে হ'ল—হয়তো তারই সন্ধানে তার দলের যোড়সোয়ার বেরিয়েছে। এই কথা মনে হ'তেই তার মন

খুশী হ'রে উঠ্ল। বোঁড়ার শব্দ কাছে আসতেই সে চীংকার ক'রে নিজের পরিচয় দিল, তার দলের লোক সে বিষয়ে তার মনে আর কোন সন্দেহ ছিল না। পরস্তপের কথা শুন্তে পেয়ে ঘোড়সোয়ার যেন নামলো—কারণ শব্দ আর শুন্তে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরস্তপ আর একবার নিজের পরিচয় দিল এবং কিছুক্ষণ পরেই অয়ভব কর্লো কে একজন যেন তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তথনি সে চম্কে উঠ্ল। অন্ধকারে আগস্তককে দেখা যাচ্ছিল না—কিন্তু রাত্রিবেলায় অপরিচিত লোক কাছে এলে যে একপ্রকার অস্বস্তি অয়ুভ্ত হয়. সেই রকম অমুভব কর্ছিল পরস্তপ।

আগন্তক শুধালো – তুমি কে?

পরস্তপ বল্ল – আমি একজন আহত ব্যক্তি।

' আগস্থক বল্ল—তুমি কিভাবে আহত তা আমি জান্তে চাইনে আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি তাই জানতে চাই।

পরস্তপ ভাবলো—এখন তার কর্ত্তব্য কি ! একদিকে এখানে অসহার ভাবে ব'সে থাকা, ভোরবেলা গ্রামের লোকের হাতে প্রাণহানি ঘটতে পারে, নিদেন অপমান তো নিশ্চয়ই ! আর একদিকে আহত অবস্থার অপরিচিত লোকের সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা! পরস্তপের মনে হ'ল ক্ষতি কি! মৃত্যুর অধিক আর কি হঁ'তে পারে ?

সে বল্ল—আমাকে আমার গাঁরে পৌছে দিতে পার্লে পারিতোষিক পাবে—কিন্ত আমি হাটতে পার্বো না।

লোকটি বল্ল —পারিতোধিকের কথা পরে হবে। বোড়ায় চড়তে জানো কি' যামার সঙ্গে বোড়া আছে।

পরস্তপ বল্ন—ধরে চড়িয়ে দিতে হবে, পায়ে আঘাত পেয়েছি। লোকটি বল্ন—ভবে ওঠো। পরস্তপ লোকটির সাহায্যে ঘোড়ার চড়ে বদ্লো। আগম্ভক শুধোলো—কেন্ গ্রাম ? পরস্তুপ বল্ল—এথন যে পথে যাচ্ছ চলো, ভোর হ'লে বল্বো। তথন আগন্তুক লাগাম ধরে বোড়া ইাটিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে অন্ধকারের মধ্যে অগ্রসর হ'রে চল্লো।

## পরস্তপের পূর্ব্রকথা

জোড়াদীঘির কয়েদথানা হইতে থালাশ পাইয়া পরন্তপ রক্তদহে কিরিয়া আসিল। শৈ যথন ইন্দ্রাণীর সম্মুথে উপস্থিত হইল, ইন্দ্রাণী খূশি হইল বটে, কিন্তু বিস্মিত হইল না। পরস্তপ তাহার খূশিটা বৃঝিতে পারিল না, ভাবিল তাহার আগমনে ইন্দ্রাণীর আনন্দ হয় নাই, নতুবা এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে সে চমকিয়া উঠিত। কিন্তু তাহার বিস্মিত না হইবার যে মথেষ্ট কারণ আছে —তাহা আর কেহ না জানিলেও ইন্দ্রাণা তো জানে।

পরন্তপ বলল-ইক্রাণী আমি আসিয়াছি।

रेखानी विनन-जानरे रहेन।

ভালই হইল।

পরস্তপ ভাবিল ইহা তো ভালবাদার উক্তি নয়।

পরস্তপ বলিল—ইন্দ্রাণী তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না ?

ইক্রাণী বলিল—তাহা এতদিনে ব্ঝিতে পারা উচিত।,

পরস্তপ ভাবিল—ইহার চেয়ে জোড়াদীঘির কয়েদখানা তাহার পক্ষে বোধ করি ভাল ছিল।

সে চাঁপা ঠাকুরাণীর ঘরে গেল।

চাঁপা ঠাকুরাণী তথন সমুখে আরসি রাখিয়া স্থগন্ধি তৈল-সহকারে কেশ বিস্তাস করিতেছিল।

্রএই ইপ্রিটাকুরাণীকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে, কাজেই তাহার পূর্বকথা একটু সবিস্তারে বলা আবশুক।

চাঁপা ঠাকুরাণী ইন্দ্রাণীর পরিবারভুক্ত, কিন্তু আত্মীয় কুটুম্ব নহে। তাহার বয়স ত্রিশের কাছে, কান্সেই ইন্দ্রাণী হইতে সে অনেকটা বড়। শৈশব হইতে পিতৃমাতৃহীন ইন্দ্রাণীর সে অভিঙাবক স্বরূপ। লোকে সেইরূপ মনে করিত, हिन्तानी**ও অন্তর্থা মনে ক**রিত না। বস্তুতঃ অভিভাবকের সমস্ত অধিকারই সেপ্রয়োগ করিত।

ইন্দ্রাণীর সহিত পরস্তপের বিবাহের ঘটকালি ও ক্বতিত্ব চাঁপারই প্রাপ্য। বিবাহের পরে গোলযোগ দেখা দিল। সংসারের অধিকাংশ গোলযোগই মানসিক, বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও মনে মনেই তাহার স্থ্রপাত হইল।

পরস্তপ ইন্দ্রাণীকে ভালবাসিরা বিবাহ করে নাই, তাহার ঐশ্বর্যার সাহায্যে জ্যোড়াদীবির দর্পনারায়ণের উপরে প্রতিশোধ গ্রহণ সহজ হইবে ভাবিরা তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। আবার ইন্দ্রাণীরও পরস্তপের প্রতিকোন আকর্ষণের কারণ ছিল না। দর্পনারায়ণকে সে শিক্ষা দিতে চায়—ক্ষমহার মেয়েমায়্লষের পক্ষে তাহা কেমন করিয়া সন্তব! বীরপ্রকৃতি পরস্তপকে অস্ত্রম্বরূপে প্রয়োগ করিলে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে ভাবিয়াই সে তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। ইন্দ্রাণী গমিনারীর মালিক, পিতৃমাতৃহীন, তার উপরে কুলীনকন্যা বিশ্বর্যা অধিক বয়স পর্যান্ত অবিবাহিতা, তাহার স্বাধীনতা স্থান-কালের বিবেচনাম্ব সনেকটা বেশি ছিল।

যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাদার সম্পর্ক নাই, দেখানে পত্নীর দৌন্দর্যাই প্রধান অবলম্বন। অনেক সময়ে দৌন্দর্য্যের খনি খুঁড়িতে গিয়াই প্রেম আবিদ্ধত হয়, আবার অনেক সময় প্রেমের রঙীন কাঁচ প্রেমাম্পানের দৌন্দর্য্য প্রকট করিয়া তোলে। ইন্দ্রাণী অপূর্ব্ব স্থানারী ছিল, কিন্তু তাহার দৌন্দর্য্যে তরলতা, অর্বাচীনতা, মোহজনক কিছু ছিল না। কাঞ্চনজজ্বার তুবাররাশির উপরে প্রভাতের আল্যাক্তর্যাল পড়িলে যে দিব্য শতদল বিকশিত হয়, সেইরূপ একটি অনির্বচনীয়তা তাহার দৌন্দর্য্যে ছিল। ক্ষুদ্রচিত্তকে ইহা মুঝ্ম করিতে পারে না। য হতভাগ্য কেবল চোথের সাহায়েই দেখিতে অভ্যন্ত সৌন্দর্য্যের মোহ ব্যতীত আর কিছুই দে দেখিতে পায় না।

অপরদিকে, চাঁপার সৌন্দর্য্যে একপ্রকার তর্মতা ছিল, জ্যোৎস্পাভিষিক্ত নদীর স্রোতের মতো তাহা তর্ম, চঞ্চল এবং সহজ্ঞপাপ্য।
আবার চাঁপার বর্মটাও এমন যাহাতে জীবনের অভিজ্ঞতায় নিজের
রূপকে দে অসির মতো চালিত করিতে পারে, প্রয়োজন হইলে বাহির
করিয়া আঘাত করিতে পারে, প্রয়োজন হইলে খাপে পুরিয়া রহস্তময় হইতে
পারে, আবার প্রয়োজন হইলে অসিলতা বাছ্লতায় পরিণ্ত হইয়া
ইম্পাতের বন্ধনে জড়াইয়া ধরিয়া মর্মান্ত অবধি রক্তরাগে চিহ্নিত করিয়া
দিতে পারে। চাঁপা অবিবাহিতা। চাঁপা বৃষ্ধিল পরস্তপ ধরা পড়িয়াছে।
ইজ্রাণী তার পরে বৃষ্ধিল। পরস্তপ সকলের পরে বৃষ্ধিল। আর তাহার
মুগ্ধভাব যে অপর হইজনের কাছে ধরা পড়িয়াছে—তাহা বোধকরি সে
বৃষ্ধিতেই পারিল না।

ইন্দ্রণী ব্রিল কিন্ত কিছু বলিল না, কারণ অহন্ধার পরাজয়কে বরণ করিতে পারে কিন্ত কথনো স্বীকার করে না। তাহা ছাড়া পরস্তপ যে তাহার অন্তর, অন্তের কাছে লোকে কাজ চায়, ভালবাদা চায় না, ভালবাদি না বলিয়া অন্তর্কে পরিত্যাগ করিলে ক্ষতি কাহার? চাঁপা ব্রিল, খুদী হইল, ভাবিল আকর্ষণ করিবে, অথচ ধরা দিবে না। প্রত্যেক নারীই ভাবিয়া থাকে ভালবাদার প্রয়োগ তাহার ইচ্ছাধীন। এই তিনের বিচিত্র সম্পর্ক লইয়া অদৃষ্ট যথন একটি ত্রিভুজ রচনা করিয়া তুলিতেছিল এমন সময় জোড়াদীঘির সহিত দালা বাধিয়া উঠিল। অদৃষ্ট তাহার লীলাকে কিছুকালের জন্ম এক পথ হইতে অন্ধ্য পথে চালনা

জোড়ানীথির করেদথানার নিঃদঙ্গ অন্ধকারে পরস্তপের মনে হঠাৎ ইন্দ্রাণীর সৌন্দর্য্য দিব্য জ্যোতিতে প্রকাশ হইয়া পড়িল। মহৎ সৌন্দর্য্যের ইহাই স্বভাব। দূরে না দাঁড়াইলে তাহাকে উপলব্ধি করা যায় না। কাঞ্চনজন্ত্র্যার পাদদেশ হুইতে তাহা একটা পাথরের স্তুর্প মাত্র। যে দ্রে দাঁড়ার কেবল সেই দেখিতে পার কান্তিকেয়ের খেত ময়ুরটির মতো কলাপ বিস্তার করিয়া দিয়া অধীর আগ্রহে সে অপেক্ষা করিতেছে। মহৎ তৃষ্ণা লইয়াই সে ইক্রাণীর কাছে আসিয়াছিল—এমন সময় হর্যা অস্ত গেল, অন্ধকার আকাশে দিব্য কাঞ্চনজ্জ্বার অস্তিত্বমাত্র অবশিষ্ট রহিল না। তৃষ্ণার্ভ্ত পথিক বরণার তীরে আসিয়া বিসল; চাঁদের আলোর নিভূত রহস্তে জল সেখানে বলমল, ছলছল, তাহার কোমল কাকলির আহ্বানের আর বিরাম নাই, বেমন সহজ্ব প্রাপ্য, তেমনি অনায়াসে রক্ষার যোগ্য। তাহার মনে হইল মন্দাকিণী মিথ্যা, ভোগবতীর চেয়ে অধিকতর সত্য আর কি! তৃষ্ণা নিবারণই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে অনায়াসকে ছাড়িয়া ছরায়াসের জন্ম বিস্থা থাকা কেন? তৃষ্ণা ক্ষাক্র ত্বা নায় হ্রায়াসের জন্ম বিস্থা থাকা কেন? তৃষ্ণা ক্ষার বিরাম ৷ আকঠ তৃষ্ণা লইয়া পরস্তপ চাঁপার ঘরে প্রবেশ করিল, চাঁপা তথন চুল বাধিতেছিল

\*

চাঁপা রোহিণী নয়। রোহিণীর চেয়ে সে অনেক বুদ্ধিনতী। রোহিণী ধরা দিবার জন্ত ব্যক্ত ছিল, চাঁপা ভাবিয়ছিল ধরা না দিয়া সে ধরিয়া রাখিবে। সে করমান করিয়া লইয়াছিল বিবাহিত দীমানার বহিভূতি প্রেম মুগভৃষ্ণিকা শ্রেণীর, দ্রে হইতেই তাহা সত্য, কাছে হইতে মরীচিকা মাত্র। তত্ত্বের বিচারে সে ভূল করে নাই, কিন্তু তত্ত্বের দীমানার ঘাট হইতে মুগনার অগাধ জলে নামিবা মাত্র সে ভূবিল, প্রথমে কিছুলণ হাত পা ছুঁডিয়াছিল বটে—কিন্তু না ভূবিয়া উপায় থাকিল না। এমন যে হইল তাহার কারণ চতুর চাঁপার চেয়েও অদৃষ্ট চতুরতর। আরও কারণ এই যে শ্রীলোকের জীবনে একটা বয়দ আদে বথন হঠাৎ সে তাহার পূর্বজীবনকে অশ্বীকার

করিয়া অনভিপ্রেত কাগু করিয়া বদে। স্ত্রীলোকের জীবনে এই বয়সটা প্রতিশের কাছাকাছি। সে সময় পর্যান্ত ইন্দ্রিরগ্রাম যাহার আয়তাধীন ছিল হঠাৎ তাহার মধ্যে আলোড়ন দেখা দেয়। কথামালার যুমন্ত শশকের মত অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়া সে দেখিতে পায় যে যৌবন-স্থ্য অন্তগমনোনুখ দে দেখিতে পায় রাত্রির কালে। ছাম্বা জরতীর মদীপ্রবাহের মতো গড়াইতে স্কুরু করিয়াছে, বাসনার লবণামু কর্ত্তক উৎক্ষিপ্ত শুষ্ক হাদয়কমু কঠে স্থাপন করিবা মাত্র সে অপরিত্রপ্ত কামনার কলধ্বনি শুনিতে পায়, সে তাকাইয়া দেখিতে পায় জীবনের বালুঘটিকায় আর সামান্ত কয়েকটি মাত্র বালুকণা অবশিষ্ট আছে—তথনি সে স্থদীর্ঘকালের অতৃপ্তিকে এক মুহূর্ত্তে নির্যাসিত করিয়া পান করিবার আগ্রহে মরীয়া হইয়া ওঠে। নারীর এই ভাববিপর্যায় পঁয়তিশের কাছে-পুরুষের জীবনে এই দীমাটা প্রতাল্লিশের পূর্বের হইবে না। টাপার **দেই বরুস আসন্ন।** সাপুড়ে সাপের কামড়ে মরে, বাঘশিকারী বাঘের *হাতে* মরে, প্রেমন্যবসায়ীর অন্তিম দশা প্রায়শই প্রেমের আঘাতেই ঘটিয়া থাকে. চাঁপা ভাবিল বেশ করিয়া খেলাইব, অদৃষ্ট হাসিল, বঁড়শি তথন তাহাকে আকণ্ঠ বি ধিয়াছে।

এই ত্রিভুজটির তিধ্যক্ গতি মন্থর গতিতে চলিতেছিল এমন সময়ে অদৃষ্টের ধাকার ঘটনা একটি চূড়ান্ত পরিণতির মুথে ছুটল। জমিদার বাড়ীর বাহিরে রাত্রিযোগে পরন্তপ ও চাঁপা মিলিত হইত, আবার রাত্রি শেষ হইবার আগেই তাহারা বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া আসিত। যদিচ রাত্রে সদর দেউড়ি বন্ধ করাই রীতি তবু স্বয়ং থোদ কর্ত্তার আদেশে দেউড়ি থোলা রাথা হইত, সেথানে একজন পাহারা দিত। প্রকাশ্র-প্রায় তাহাদের নিশা-যাপন লোকের অগোচর ছিল না, জানিত না কেবল ইন্ত্রাণী। কে তাহাকে বলিবে? এ তো বলিবার মতো ঘটনা নয়, বিশেষ সকলেই তাহাকে ভালোবাসিত, মেহ করিত, এমন পীড়াদায়ক কাহিনী কে তাহার কাছে বিবৃত করিবে? কিন্তু শেষপর্যান্ত্র

একদিন শেষ রাত্রে পরন্তপ ও চাঁপা দেউড়ির কাছে আসিয়া দেখিল দেউডি ভিতর হইতে বন্ধ। বিশ্বিত পরন্তপ হাঁকিল—দেউড়ি থোলো।

ভিতর হইতে উত্তর আদিল—ছকুম নেহি, হুদ্ধর। পরস্তুপ হাঁকিল—কে হুকুম দিল ?

ভিতর হইতে অর্জ্জুন সিং উত্তর দিল—মাইজিকা ত্রুম, হজুর।

পরস্তপ ও চাঁপা হজনেই ইন্দ্রাণীর প্রাকৃতি বিলক্ষণ অবগত ছিল, কাজেই বৃঝিল দরজা সত্যই বন্ধ হইরাছে, দিনের বেলাতেও খুলিবে না, বৃঝিল যে এখন একটি মাত্র পথ তাহাদের সমূথে খোলা—সে পথ বাহিরের দিকে, তাহারা বৃঝিল যে রক্তদহের জীবন্যাত্রা তাহ।দের পরিস্মাপ্ত। তথন তাহারা হুইজনে একই হুর্ভাগ্যের যুগল ছায়ার মতো রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া গেল। রক্তদহের কেহ তাহাদের সন্ধান জানিতে পারিল না, সন্ধান করিল না, সন্ধান করিবার পক্ষে ইন্দ্রাণীর নিষেধ ছিল।

চলন বিলের রাজ্যাহী জেলার প্রান্তে পারকুল বলিয়ৢ একটি গ্রাম ছিল, এখনও আছে। পরস্তুপ ও চাঁপা পারকুলে আসিয়া আশ্রম লইল। এখানে আসিবার প্রধান কারণ এই যে সংসারে অচল লোকের স্থান চলন বিল। যাহাদের আর কিছুই নাই, কেবল বীর্ঘ্য আছে, চলন বিলে তাহাদের সবই আছে—অথবা ইচ্ছা করিলেই অল্প দিনে সবই অর্জ্জন করিতে পারে।

কি সত্রে, কি ভাবে তাহারা পারকুলে আদিল, কেমন করিয়া বাল<del>হানে।</del> সংগ্রহ করিল, থাওয়া পরার কি ব্যবস্থা করিয়া লইল, এ সমস্ত বিবরণ চিত্তা-কর্মক হইলেও আমাদের কাহিনীর পক্ষে অত্যাবশুক নয়। এক বৎসর পরে যখন আমরা তাহাদের দেখা পাই, দেখি যে তাহারা গাঁয়ের মধ্যে স্বচেরে সমৃদ্ধ পরিবার। এথানে আদিয়া যে পোড়ো বাড়ীটা তাহারা অধিকার

করিয়া লইরাছিল তাহাকে মেরামত করিয়া বাস্পেথেগী করা হইরাছে, আঙিনায় গোরু আছে এবং মরাইয়ে ধান ও কলাই সঞ্চিত্র, চাকর ও মজুরে জন তিন চার লোক থাটে। যাহারা রাত্রির অন্ধকারে চোরের মতো অসহায়ভাবে গ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহাদের অবস্থার এমন সমৃদ্ধি কেমনভাবে ঘটিল কেহ শুধাইলে হয় আমরা নিরুত্তর থাকিব নয় য়িছদিগণের পূর্বপূরুষ আদম ও ইভের কথা শ্বরণ করাইয়া দিব। যাহার বীধ্য আছে তাহার সবই অহে। পৃথিবী বীধ্যশুল । নিরীহের নিকটে সেরুপণের স্বর্ণভারার। সংসার ভালো মান্ত্রের স্থান নয়। পরস্তুপ আর বাই হোক ভালোমান্ত্র্য নয়।

এথানে আসিয়া প্রথমে সে পরশুরামের দলের অস্তিত্ব অবগত হইল, নিতান্ত অপ্রাণন্দিক ভাবেই অবগত হইল।

পরস্তপ ছিপ নৌকাযোগে বিলের মধ্যে টহল দিয়া বেড়াইত, জিজ্ঞাদা করিলে দেঁ বলিত হাওয়া থাইতেছি। কিন্তু বস্তুতঃ হাওয়ার চেয়ে অধিকতর মূল্যবান বস্তু সে থাইত বা থাওয়ার ব্যবস্থা করিত। যে-উপায়ে দে এক-বংসরের মধ্যে দম্জিশালী হইয়া উঠিয়াছিল তাহার একমেটে নাম ডাকাতি। উহাকে দোমেটে করিলে বলে ব্যবদা আর তাহার উপর রওচঙ করিয়া দাজ পোষাক পরাইয়া চোথ কান নাক মূথ বদাইলে নাম গ্রহণ করে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য। কিন্তু সবই ডাকাতির রকমক্তের মাত্র। সংসারে সবাই ডাকাতি করিতেছে। ডাকাত নয় কে? বড় ডাকাত ছোট ডাকাতকে অবজ্ঞা করে আর ছোট ডাকাত বড়কে ইবা করে। এই অবজ্ঞা ইবার আঘাতে বে

একদিন ডাকাতি সারিয়া ফিরিবার পথে পরস্তপ বিলের-কাঁ**ধি নাম**ক এক গ্রামে পৌছিল। তথন সন্ধ্যা আসম। পরস্তপ ভাবিল ফিরিবার আগে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে বসিয়া তামাকু সেবন করিয়া লইবে। এই ভাবিয়া সে একজন সমৃদ্ধ গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। সে লক্ষ্য করিল যে বাড়ীতে বড় উদ্বেশের ভাব। সে শুধাইল—তাহারা এমন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে কেন ? গৃহস্বামী বলিল—মহাশয়, আজ আমাদের বড়ই বিপদ। আজ রাত্রে আমার বাডীতে ডাকাতি হইবে বলিয়া চিঠি আসিয়াছে।

> পরস্তপ শুধাইল—কাহার দল ? গুহস্থ বলিন—পরশুরামের দল।

তাবপথে দে বলিল—পরশুরামের দল এদিকের সবচেয়ে তুর্দান্ত ডাকাত। আজ আর আনাদের রক্ষা নাই।

পরস্তপ হাসিয়া বলিল—এত ভয় পাইতেছেন কেন ? সংসারে যেমন পরশুরাম আছে, তেমনি তাহাকে জয় করিতে পারে এমন রামেরও অভাব নাই।

সে বলিল—সাপনাদের গাঁয়ে লাঠি ধরিতে জানে এমন যে-সব পুরুষ মান্ত্র্য আছে তাহাদের এথানে আসিতে আদেশ করন। আমি আপনাদের সন্দার হুইলাম, দেখি পরশুরামের দল কি করিতে পারে ?

পরস্তপের কথা শুনিয়া ও তাহার বীরোচিত আরুতি দেখিয়া গৃহস্থ সাহস পাইল। সে গ্রামের লোকদের ডাকিয়া পরস্তপের প্রস্তাব শুনাইল। সঁকলে সানন্দে রাজি হইয়া লাঠিসোটা, ঢাল তলোয়ার লইয়া অপেকা করিতে লাগিল। যথা সময়ে গভীর রাত্রে পরশুরামের দল আদিয়া পড়িল। তাহারা তুর্জিয়—কিন্তু আজ পরস্তপের সাহসের গুণে তাহারা তুরিষা করিতে পারিল না, বেগতিক দেখিয়া পলায়ন করিল। গ্রামের লোক পরস্তপকে অসীম কৃতজ্ঞতা জানাইল। ভোরবেলা সে পারকুলে ফিরিয়া আদিল।

কিছুদিন পরে একটি লোক পরস্তপের বাড়ীতে আঁসিয়া উসন্তিক হইল।
পরস্তপের মনে হইল তাহাকে যেন সে আগে একবার দেখিয়াছে—কিন্তু কবে,
কোথার স্মরণ করিতে পারিল না; সেই লোকটি নিজের পরিচয় দিয়া
জানাইল যে সে পরশুরামের দলের একজন প্রধান ব্যক্তি। সে বলিল যে
তাহাদের নেতা পরশুরামের কিছুদিন হইল মৃত্যু ≥ ইইয়াছে। এখন সকলেই

সন্দার হইতে চায়, কেহ কাহাকেও বড় বলিয়া স্বীকার করে না, ফলে এখন
দলটি ভাঙিয়া বাইতে বসিয়াছে। সে বলিল—আপনি যদি আমাদের
দলের সন্দার হইতে স্বীকার করেন তবে আমরা সকলেই আপনাকে মানিতে
রাজি আছি।

পরন্তপ জিজ্ঞাসিল—আমার পরিচয় পাইলে কিরূপে ?

লোকটি বলিল — বিলেরকাঁধির যত্ চাকির বাড়ীতে ডাকাতির কথা ভূলিতে পারি ?

তথন পরস্তপের মনে পড়িল দেদিন রাত্রে মশালের আলোয় তাহাকে একবার যেন সে দেখিয়াছিল !

লোকটি বলিল—সেদিন রাত্রে বাধা পাইরা আমরা সন্ধানে জানিলাম যে আপনারই সর্দারির গুণে যত চাকির বাড়ী রক্ষা পাইয়াছে। তথন হইতে আমরা আপনার খোঁজ করিতেছি। আপনার সন্দারি মানিতে সকলেই রাজি হইরার্টে — এখন আপনি সম্মত হইলেই হয়।

পরস্তপের অসম্মত হইবার কোন কারণ ছিল না—সে রাজি হইল।
এতদিন ধাহা সে করিতেছিল তাহা ডাকাতির বেনামদার, এবারে নামটা
গ্রহণ করিল। সেকালের লোকের ডাকাত বলিয়া নাম পড়িলে তাহারা
লক্ষ্ম বোধ করিত না, জমিদারের আমলাগিরির চেয়ে তলোয়ারবাজিকেই
তাহারা শ্রেয় মনে করিত। তলোয়ারের চেয়ে যে কলমের ধার বেশি এ
প্রবাদ তাহাদেরই স্পষ্টি ধাহারা কলম ছাড়া আর কিছু চালাইতে শ্রেথ নাই।

পরস্তুপ পরশুরামের দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার পরে ডাকাতের দলটি <u>চলন নিক্ষণান্ত</u>লের এমন কি রাজসাহী পাবনা অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ দল হইয়া উঠিল।
ব্যবসার গুণে পরস্তপের এবং ডাকাতগণের শ্রীবৃদ্ধি হইল। কোন্ ডাকাতের
না শ্রীবৃদ্ধি ঘটে ?

পরশুরামের দলের নেতা বলিয়া পরস্তপ সাধারণের মধ্যে পরশুরাম নামে পরিচিত হইল। \*

বৎসর তুই পরে চাঁপার একটি মেন্নে হইল। চাঁপা মেম্বেটির নাম রাখিল স্কুজানি।

ইদানীং কিছুকাল হইল চাঁপার সঙ্গে পরস্তপের মন ক্ষাকাষি চলিতেছিল। বাহতঃ কোন বিবাদ ছিলনা, আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছিল। নদীতে জলের ঠিক নীচেই চর পড়িয়া যায়, বাহির হইতে বোঝা যায় না, কিয় একথানা ছোট ডিঙ্গি চলিতে গেলেও নাধিয়া যায়। এথন মেয়েট হইবার পরে শুষ্ক বালুর চর মাথা তুলিল, নৌকা চলাচলের সম্ভাবনাও আর রহিল না। প্রথম হইতেই পরস্তপ মেয়েটিকে বিষচক্ষে দেখিল আবার সেই হতে চাঁপার সহিত প্রকাশ সন্ধট দেখা দিতে আরম্ভ করিল। পরস্তপ স্থজানিকে কথনো কোলে লইত না, কথনো কাছে ডাকিত না; বরঞ্চ সর্বাদাই তুজ্ভতাচ্ছিল্য করিয়া অনাদর প্রকাশ করিত। শিশু হইলেও স্থজানি পিতার অনাদর ব্যতিত পারিত, দে দ্রে দ্রে থাকিত, তাহাতে পিতার ক্রোধ আরও বাড়িত, রাগিয়া বলিত—খানকির মেয়ে আর কেমন হবে।

পরস্তপ বলিত, আমি ওকে ডাকাতনি বানাব, চাপা বলিত নিজে ডাকাত হ'রেও কি সাধ মেটে নাই ?

পরস্তপু রাগিয়া বলিত—আমি ওকে ডাকাতের সঙ্গে বিয়ে দেবো।
চাঁপা বলিত—আগে বড় তো হোক, তথন দেখা ু্যাবে ুক কার সঙ্গে
বিয়ে দেয়।

পরন্তপ উত্তর করিত—তুমি ভাবছে। আমি ততদিন অপেক্ষা করবো, আমি এই বছরেই বিয়ে দিয়ে ফেলবো। কে ঠেকায় দেখি ?

স্তজানির বয়স হই বছরও পূর্ণ হয় নাই।

একদিন ডাকাতি হইতে ফিরিয়া মন্ত অরস্থায় পরস্তুপ স্কুঞ্জানিকে আছাড

মারিল। চাঁপা কাঁদিরা উঠিল, পরস্তপ হাসিয়া উঠিল। স্থজানির শক্তপ্রাণ, এখনও অনেক ত্রুথ কষ্ট তাহার অদৃষ্টে আছে তাই সে মরিল না, তুইদিন অচৈতন্ত থাকিয়া মাস খানেক ভূগিয়া সারিয়া উঠিল।

চাঁপা বৃঝিল মেয়েকে এখানে রাখিলে বাঁচানো সম্ভব হইবে না — কিন্তু পাঠাইবেই বা কোথায়? এমন সময়ে পরস্তপ আবার ডাকাতি করিতে বাহির হইয়া গেল। এই সব উপলক্ষ্যে সে দশ-বারো দিন, কখনো মাসাধিক কাল অমুপস্থিত থাকিত। চাঁপা ভাবিল—এই উপযুক্ত অবসর!

স্থ জানির উপরে পরন্তপের রাগের কারণ বুঝিয়া ওঠা সহজ নয়। হয় তো চাঁপার উপরে তাহার যে বিদ্বেষ আছে তাহাই মেয়ের উপরে গিয়া পড়িল। হয়তো সে ভাবিল যে মেয়ে ইন্দ্রাণীর গর্ভে জন্মিলে জমিদারির মালিক হইতে পারিত আজ সে ভিথারিণার বেশে, সমাজের উপেক্ষিতা হইয়া আসিয়াছে— ভাই ভাহাকে সে বিষচক্ষে না দেখিয়া পারিল না।

বিলেরক। দির যহ চাকি মাঝে মাঝে পারকুলে পরস্তপের বাড়ী আদিয়া রক্ষাকৃত্তার প্রতি ক্বতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া যাইত। আদিবার সময়ে দে হাতে করিয়া বাড়ীতে তৈয়ারি থি, ক্ষীর ও ফলমূল আনিত, রক্ষাকৃত্তাকে ভেট দিয়া যাইত। চাঁপার সঙ্গে তাহার বিলক্ষণ পরিচর হইয়াছিল। এবারে যহ চাকি আদিলে চাঁপা তাহাকে বলিল—চাঁকি তুমি স্কুজানিকে নিয়ে গিয়া মামুষ করো—এখানে থাক্লে আমি বাঁচাতে পারবো না।

যত্ন চাকি জানিত, চোথেও দেখিয়াছে শিশুটির উপরে কি রকম অত্যাচার হুইয়া থাকে। সে সংকুজই রাজি হুইল। চাঁপা স্থজানিকে সাজাইয়া গুছাইয়া ক্রিন্দে করাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চাকির কোলে তুলিয়া দিল। স্থজানি কাঁদিল না—ভাবিল এ একটা ন্তন মজা হুইতেছে। যত্ন চাকি তাহাকে লইয়া চলিয়া গেলে চাঁপা ঘরে আদিয়া মেজের মধ্যে লুটাইয়া পড়িল।

পরস্তপ ফিরিয়া আসিরা স্কুজানিকে না দেথিয়া শুধাইল—থানকির বিটিটা কোথার ? চাঁপা চোথ মুছিতে মুছিতে বলিল—তার হ'য়ে গিয়েছে। পরস্তপ হাসিয়া বলিল—বাঁচা গিয়েছে। এবারে স্মার একটা গেলেই বাঁচি।

যত্ন চাকি মাঝে মাঝে আসিয়া চাঁপাকে স্কুজানির সংবাদ দিয়া যাইত। একবার আসিয়া বলিল – মা. আমি তো ওকে আর রাখ্তে সাহস করি না। চাঁপা বলিল – কেন বাবা ?

যত্ন বলিল—জানোতো বাবু নাঝে নাঝে আনার বাড়ী পায়ের ধূলো দেয়, একদিন গিয়ে প্রায় স্থজানিকে দেখে ফেলেছিল, অনেক ক্ষেত্র ব্যাপারটা ভাকা দিই, কোন দিন দেখে ফেলবে সেদিন ওর আমার ত'জনেরই প্রাণ যাবে।

চাঁপা বলিল—বাবা এথানৈ আনলেও তো রক্ষা করতে পারবো না।

যন্ত্র বলিল—তবে ওকে আমার বোনের বাড়ী পাঠিয়ে দিই দেখানে কষ্ট হবে না।

কষ্ট হইবেনা শুনিয়া চাঁপা কাদিল, বলিল—যা হয় করো।
যত্ন ফিরিয়া গিয়া স্থজানিকে তাহার বোনের বাড়ী রাথিয়া আঁদিল।

যত চাকির বোনের বাড়ী আতাইকুলা গ্রামে। সে গ্রামটিও চলন বিলের ধারেই। যত্র বোনের খণ্ডর বাড়ীর অবস্থা মন্দ নয়। সে শিশুটিকে পাইয়া খূশী হইল। যতু বলিল—মোতিয়া, আমি মাঝে মাঝে এসে খবর নিম্নে যাবো। সে যাইবার পূর্বে স্কুজানির ইতিহাস মোতিয়াকে বলিল, নিমেধ করিয়া দিল এসব কথা আর কাহাকেও যেন সে না জানায়। মোতিয়া জানাইবে আর কাহাকে, সে বিধবা এবং নিঃসন্তান।

মোতিয়ার বাভীর পাশে একঘর সমৃদ্ধ গুল্প ছিল। সে তাহাদের স্থাতি। বুড়া বনোয়ারী ফুটফুটে মেয়েটিকে দেখিয়া মোতিয়াকৈ বিজ্ঞান কউ, মেয়েটিকে আমাকে দাও, আমার নশুর সঙ্গে ওকে বিশ্লে দিই। বয়সে বেমানান হ'বে না।

নশু বৃদ্ধের একমাত্র সস্তান। বয়স বছর আষ্টেক, কাজেই স্তাই বেমানান হইবার কথা নয়। নশুর সঙ্গে স্কানির বিবাহ হইয়া গেল। তথনকার দিনে শিশুর বিবাহ প্রচলিত ছিল—এথনো কোথাও কোথাও যে না হয় এমন নয়।

বিবাহের বছর খানেকের মধ্যেই নশু—ওলাউঠার মরিল। বনোরারার স্থী পুত্রবধূকে অপরা, রাক্ষনী, স্বামীথাকি আথ্যা দিরা তাড়াইরা দিল। স্থজানি যেমন না বৃথিয়া যহ চাকির বাড়ীতে গিয়াছিল, যেমন মোতিয়ার বাড়ীতে এবং পরে বনোরারীর বাড়ীতে আসিয়াছিল, তেমনি কিছুই না বৃথিয়া আবার মোতিয়ার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। কিছু এবার এত সহজে রক্ষা পাইল না, কারণ নশুর মা তাহাকে দেখিলেই ঝাঁটা লইয়া আসিল। মোতিয়া বাধা দিলে রাগিয়া বলিত, নিজে স্বামীথাকি কিনা তাই স্বামী খাকির উপরে এত দরদ! নিজের পেটের ছেলে হ'লে বৃঝ্তে আমার বৃকের ভেতরটা কেমন করছে।

মোতিয়া বুঝিতে পারিল স্কুজানিকে এখান হইতে সরাইতে হইবে। কিন্তু সরাইবে কোথায়? যহ চাকির বাড়ীতে পাঠানো আর চলে না, ইতিমধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সে ভাবিল দূর গ্রামের কোন সমৃদ্ধ গৃহস্থ যদি মেয়েটি লইতে চায়, তবে তাহাকে দান করিয়া দিবে, এখানে থাকিলে স্কুজানির শান্তি নাই, তাহারও স্থান্তি।

পাশের গাঁরের একটি মেরের সঙ্গে মোতিয়া সই পাতাইয়াছিল। একদিন মোতিয়া তাহাকে বলিল—দেখিস তো সই কেউ যদি স্কুঞ্চানিকে নিতেঁ চার।

তারপরে বলিন – কাছাকাছি কাউকে দিছি না, খুব দূর দেশের লোক হলেই তবে দেবো, যাত্রে ওর হুঃথের কাহিনী আমার কাছে আর না আসতে

সই সন্ধান করিতে রাজি হইল। মোতিয়া স্থির করিল যাহাকেই দিই না কেন স্মুজানির বৈধব্যের ইতিহাস তাহাকে জানাইব না। পাপের জক্ম বিধাতা স্মামাকে যেন শাস্তি দেন।

এমনি ভাবে স্মঞ্জানির তিন বৎসর কাল জীবনের মধ্যেই মানব জীবনের

দীর্ঘকান্ত্রের অভিজ্ঞতার বন্ধা বহিয়া গেল। তবে বন্ধার জলের মতোই কোন চিহ্ন রাখিয়া গেল না, যেটুকু পলি জমিল তাহাতে অজ্ঞাতদারে তাহার জীবনকে হয় তো সরসতর, স্থুন্দরতর করিতেই সাহায্য করিল।

যত্ন চাকি সত্যই বলিয়াছিল স্থজানি কণ্ট পাইবে না, আর তাহার উক্তিতে চাঁপার ক্রন্ধনও সমান সত্য। সংসার এমন বিচিত্র স্থান যে স্বতোবিরুদ্ধের এখানে সত্য হইয়া উঠিতে বাধা নাই।

#

স্ক্রানিকে বিদায় করিয়া দিবার পরে চাঁপা নিংসম্বল ইইয়া পড়িল। হরস্ত সংসার সমুদ্রে একথানি কাষ্ঠথণ্ড অবলম্বন করিয়া সে এতকাল ভাসিতে-ছিল, এবারে তাহাও গেল। চাঁপা ডুবিতে স্থুক্ত করিল।

শুজানি বিদায় হওয়াতে পরস্তপের অত্যাচার আরও বাড়িল—মাগে চাঁপা উত্তর দিত, এখন সে মৌন অবলম্বন করিল। রাগের কথার উত্তর না পাইলে রাগ আরও বাড়ে, চাঁপার উত্তর না পাইয়া পরস্তপের ক্রোম্ব ও অত্যাচারের নাত্রা আরও বাড়িল। ভিতরের হঃথে এবং বাহিরের অত্যাচারে চাঁপার আচরণে উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। অবশেষে সে বদ্ধোন্মাদ হুইল। পাগল লইয়া ঘর করা পরস্তপের স্বভাব নয়, অথচ চাঁপাকে সে বিদায় করিয়া দিতেও পারিল না, কাজেই তাকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাথার সিদ্ধান্ত করিল। উন্মাদিনী চাঁপা একাকী একটি কক্ষে অবরুদ্ধ হুইল। তাহাকে থান্ন ও পানীয় দিবার জন্ম হুইজন দাসী নির্দিষ্ট হুইল। চাঁপা কাঠি দিন্দা হুজ্ঞানির মুন্তি, আঁকিয়া আঁকিয়া ঘরের দেয়াল ভরাইয়া ফেলিল। কাহারো সহিত তাহার সাক্ষাৎ করিবার হুকুম ছিল না, চাঁপাও কাহারও সহিত দেখা করিবার চেটা করিত না। পিরামিডের অভ্যন্তরে সমাধিন্থ সৌন্দর্য্যমন্থীর মতো সে মৃতের জীবন যাপন করিতে লাগিল।

## পরন্তপ ও ডাকুরায়

ক্রমে প্র দিকে একটা পাণ্ড্রাভা দেখা দিন. আশে পাশের শিশির-ভেজা গাছপালার আকার মূর্ত্তি পাওরা ভ্তপ্রেতের মতো অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল, ফিঙে ডাক্লো, দোরেল ডাক্লো, অবশেষে কাক ডেকে উঠল, হতুমের হুম হুম থেমে গেল, বেনে-বউ হাতুড়ি রেখে দিল, শাতের প্র আকাশে এখন সূতের মুখমগুলের দীপ্তিহীন পাণ্ডুবর্গ। এতক্ষণে ডাকুরার ও পরন্তপ পরস্পরকে প্রথম দেখ্তে পেলো। সারারাত্রি হু'জনে পথ চলেছে—কিন্তু অন্ধকারের নিবিড়তার কেউ কাউকে দেখ্তে পারনি।

পরন্তপ দেখল—ঘোড়ার লাগাম ধরে যে লোকটি পাশে পাশে চলেছে তার বিপুল বলিষ্ঠ দেহ. মাথার চুল শালা, গোঁফ দাড়ি কামানো, রঙ কালো, ক্র আছে কি না বোঝা যায় না। সে দেখল, তার গায়ে হাত কাটা পিরাণ, ধৃতি মালকোচা মারা, পায়ে নাগরা।

ডাকুরায় দেখল—অশ্বারোহীর বয়স চল্লিশের অধিক হবে না, দীর্ঘে প্রস্থে মানান সই বীরবহ; দেহায়তন লাঠিয়ালের, কুন্তিগিরের স্থলতা তাতে নেই। ডাকুরায় দেখ তে পেলো, অশ্বারোহীর পিঠের জামা ছিল্ল, সেথানে কালশিরে এবং রক্তের চিহ্ন, চোথে মুথে পরিশ্রান্তির অবসাদ। তার বিশ্বাস হ'ল কাল যে ডাকাতি হ'রে গিয়েছে অশ্বারোহীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু তথকো দেবুর্ত্তে পরিলো না—এই অশ্বারোহীই পরস্তপ রায়। পরস্তপ রায়ের নাম জনশ্রুতিতে সে শুনেছিল।

এবারে সে অখারোধীকে সম্বোধন ক'রে বল্ল—সাহেব, এখনতো ভোর হ'ল, এবারে কোথায় যেতে হবে বলা হোক।

সেকালের লোকে অপরিচয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে সাহেব বলে সম্বোধন

করতো। বাবু বলাতে শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা হয়, বাবু সাহেব বলাতেও তাই. কাজেই এ ছয়ের মধ্যে অপোষমূলক সাহেব সম্বোধন ক'রে কাজ চালানো হ'ত।

অশ্বারোহী বল্ল—সাহেব, আপনি আমার জক্তে অনেক করেছেন, আর আপনাকে কট দিতে চাইনে. এবারে বোধ হয় আমি নিজেই বেতে পারবো।

ডাকু বুঝ্ল, অশ্বারোধীর পরিচয় দিতে অনিচ্ছা, তাতেই তার পরিচয় পাওয়ার ইচ্ছা বেড়ে গেল, বল্ল বিলক্ষণ, আপনার অবস্থা যে রকম দেখছি, দু'পা হাঁটতে পারবেন না, বাবেন কি কারে ?

অশ্বারোহী বলল, কিছু যদি মনে না ক্রেন, তবে প্রস্তাব করি যে ঘোড়াটি আমার কাছে থাক, লোক দিয়ে আপনার ঠিকানার পাঠিয়ে দেবো।

ডাকু বন্ন, যোড়ার জন্ম ভাবজিনে, ভাবছি এই যে উপকারীকে পরিচয় দিতে অনিচ্ছার কারণ কি ?

পরস্তপ দেখল—এর পরে আর পরিচয় না দেওয়াচলে না। তার পরিচয় না দেবার একমাত্র কারণ পরাজয়ের গ্লানিকে স্থনামে স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু তা ছাড়া আর তে। উপায়ও নেই।

পরস্তপ বলল, সামনেই পারকুল গাঁরে আমার বাস। ডাকু রায় বলে' উঠল—তবে সাচেবই পরস্তপ রায়।

পরস্তপ স্বমূথে পরিচয় দেওয়ার দায়িত্ব থেকে নিদ্ধতি পেয়ে বলল, ঠিকই ব্রেছেন। কিন্তু আমার উপকারীর পরিচয় তো এখনো পেলাম না।

ভাকু বল্ল —উপকারীর উপকারই পরিচয়— যদি সত্যিই উপকার কিছু ক'রে থাকি।

তারপরে একটু থেমে বলল—আমার নাম ডাকু রায়, নিবাস ছোট ধুলোড়ি।

ভাকু দর্পনারায়ণের আদবার পর থেকে কথনো বড় ধুলোড়ির উল্লেখ করতো না। এবারে হু'জনে পরম্পারকে নমস্বার ফ্লাতিনমস্বার করলো। পরস্তপের কাছে ডাকুরায়ের নাম অজ্ঞাত নয়, ত্'জনেই সমব্যবসায়ী।
তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে ত্'জনের ব্যবসার এলাকায় একটু প্রভেদ আছে।
পরস্তপের প্রধান এলাকা স্থল, ডাকু রায়ের প্রধান এলাকা জ্ঞল, একজন
'ল্যাণ্ড পাওয়ার', একজন 'সী-পাওয়ার'—এই ভাবে ত্ইজনে অঞ্চলকে ভাগ
ক'রে নিয়েছে। এত দিনে তাদের জনশ্রুতিতে পরিচয় ছিল, ঘটনাচক্র এবার
ত'জনকে একত্র এনে ফেলল।

ডাকু রায় বলল — পারকুল তো সামনেই।

পরস্তপ বলল—বড় জোর আর ক্রোশ থানেক হবে। তারপর সে বলল— আরু মহাশয়কে আমার আতিথ্য স্বীকার করতে হবে।

ডাকু বলন – বিলক্ষণ, তাতে আর আপত্তি কি।

পরস্তুপ বলন —আপনার যোগ্য আয়োজন করতে পারি এমন সম্ভাবনা নেই. কিন্তু অতিথির গুণেই অতিথেয়তার ক্রুটি ঢেকে যাবে।

ডাকু বলে—কি থে বল্ছেন! আপনার সঙ্গে বহুকাল হ'ল পরিচয় করবার ইচ্ছা। স্থযোগ পাইনি, আজ ঘটনাচক্রে অনেক কালের আশা পূর্ণ হ'ল।

তথন গুঁজনে এই ভাবে পরস্পরকে আপ্যারিত কর্তে কর্তে পথ চল্তে লাগলো। তথনো র্রোদ ওঠেনি, কিন্তু বেশ ফর্সা হয়েছে। গাছের পাতা থেকে টুপ টুপ ক'রে শিশির পড়ে পথের ধূলোয় টোপ থেয়েছে, পাশের শটিভাটির বন থেকে ভেজা গন্ধ উঠ্ছে, অদ্রে থালের উপরে ভাঙে ভেজা মলমলের মতো ধূসর কুয়াশা ঝুলছে, চাষীরা লাঙল কাঁধে নিয়ে কেবলি রেরিয়েছে, অনেকে এখনো খরের দাওয়ায় ব'সে হঁকোয় শেষ টান দিছে, মুথে ঠুসিদেওয়া গোরুগুলোর ধূলো ভাঁকে মরাই সার, থালের মধ্যে মাছ ধরবার থরা পাতা হয়েছিল, তাতে জলের মোত বাধা পেরে গোঁ গোঁ শব্দ করছে, একটা মাছরাঙা এই ভোরেই এসে হাজির। মাঠে সর্বে ফুলের পীতিমা শিলিরের প্রলেপে শ্বতাভ। একটা বাবলা গাছের তলায় ছটো

হাড়ি **চাঁছা** লাফিয়ে লাফিয়ে চরছে। এই মাঠখানা পার হলেই পারকুল গ্রাম, গাছের ফাঁকে ফাঁকে ধোঁয়ার রেখা গ্রামের অন্তিত্ব জানাছে।

ভাকরায়ের যথন নিদ্রাভঙ্গ হ'ল তথন অপরায়। গত রাত্রির নিদ্রাহীন কান্তির উপরে আহারাস্তের নিদ্রা তাকে একেবারে অভিভূত ক'রে ফেলেছিল, সে ভেবেছিল একটু গড়িয়ে নেবে, তাড়াতাড়ি বিশ্রাম সেরে নিম্নে বাড়ীতে ফিরবে। এখন বাইরে তাকিয়ে দেখল স্থ্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে, বাড়ী ফেরবার সময় আর নাই। তথন সে আব উঠ্বার ত্রা করলো না, শুয়ে গড়িয়ে চিস্তা করতে লাগল।

প্রথমেই তার মনে হ'ল কেন দে দপনারায়ণের পিছু পিছু গুরুদাসপুরে বগুনা হয়েছিল। গোড়ায় দে ভেবেছিল যে ডাকাতদের বিকঁদ্ধে রায় মশাইকে সাহায্য করবে। কিন্তু দর্পনারায়ণ দেখানে আনে গিয়ে পৌছবে, তার অধীনে লাঠি ধরবার চিন্তামাত্রেই তার মন বিদ্রোহ ক'রে উঠ্ল। তখন দে ভাবতে ভাবতে চল্ল যে দর্পনারায়ণের যেন পরাজয় ঘটে, তাতে তার শক্রেও যেমন মুথ ছোট হবে, তেমনি গেঁরস্তরও শিক্ষা হয়ে গাবে, ভবিশ্বতে আর কেউ তাকে অবহেলা ক'রে দর্পনারায়ণকে ডাকবে না। কিন্তু গুরুদাসপুরের কাছে এদে লোকমুথে থবর পেলো যে ডাকাতের দল বেদম মার থেয়ে ফিরে গিয়েছে, লোকটি আরও জানালো যে ধূলোটড়ির বাবু এদেছিল বলেই আজ প্রাম রক্ষা পেলো, নইলে পরশুরামের হাত থেকে বাঁচবার উপায় ছিল না। থবর শুনে ডাকু ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলো, ভাবলো আর এগিয়ে কি হবে। দে বাড়ীর দিকে ঘোড়ার মুথ ফিরিয়ে দিল, এমন সময়ে মনে হল—তাও বটে, ফিরে, গেলেই কি অপমানের প্রতিশোধ দেওয়া হবে। দর্পনারাম্বণ পরাজিত হলে হয়

তো তার রাগ পড়ে যেতো, কিন্তু তার ক্বতিম্বের গৌরবকাহিনী ডাকুর মনকে সংসারের বিরুদ্ধে বিযাক্ত ক'রে তুল্ল। তার মনে হ'ল-সংসাব শুদ্ধ লোক তাকে ফাঁকি দেবার জন্ম উন্মত। তার মনে পড়লো আছ সকালে যে গেরস্ত ভাকুর ভাগের ধান দিতে এসেছিল নাপে সে কন ক'রে এনেছিল! আবার মনে হ'ল করেক বছর আগে সে একথানা ছিৎ নৌকো কেনবার ছ'দিন বাদেই তার তলে হুটো দেখা দিয়েছিল, এমনি আরও কতকি তচ্ছ ঘটনা! এখন দর্পনারায়ণের হাতের অপমানের স্থাত্র সে-সব মাল্যাকারে গ্রাথিত হ'য়ে উঠুতে লাগলো। ভার মনে হ'ল বিশ্ববন্ধাণ্ডের মধ্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য সক্রিয়, ডাকুরায়কে অপমানিত করা, ডাকুরায়কে ফাঁকি দেওয়া। তথন সে ভাবলো বিশ্বত্রমাণ্ডের প্রতিদ্বন্থী হিসাবে তাকেও সচেতন হ'লে উঠতে হবে, আর তার প্রথম ধাপটি হচ্ছে দর্পনারায়ণকে হীন প্রতিপন্ন করা, আবগুক হ'লে হত্যা করা। দে স্থির করলো যে পরাজিত ডাকাতদলের সঙ্গে দে যোগ স্থাপন করবে. তাতে ক'রে উভয় পক্ষেরই বলবুদ্ধি হবে, তারপরে স্থযোগ আদতে আর কত বিলম্ব ? বেশি বিলম্ব দেখলে স্থাগে খুঁজে নিলেই হবে। এই ধারায় চিন্তা করতে করতে সে অন্ধকারের মধ্যে চলতে লাগুলো—এবং দৈবাং থোদ পরস্তুপ রায়ের সঙ্গে কেমন ক'রে তার সাক্ষাৎ হ'রে গেল, সে সব কথা পাঠকের অবিদিত নেই।

ভাকু ভাবলো বিধাতা তার প্রতি প্রসন্ধ, তাই তিনি অওকিতে পরস্তপের সঙ্গে পরিচ্যু ঘটিয়ে দিলেন। তার মনটা খুনী হ'মে উঠ্ল। অবশ্য এখনো দে পরস্তপের কাছে আসল কথাটা পাড়েনি, সুযোগের অপেকায় ছিল, ভেবেছিল বিশ্রামান্তে বল্বে। সে সময় তো এলো কিন্তু পরস্তপ আদে কই ? বুনো শ্রোর যেমন কাদার মধ্যে গড়ায় তেমনি ভাবে প্রশন্ত শ্যার উপরে সে গড়াগড়ি দিতে দিতে দরজার দিকে চেয়ে রইলো।

দরজার ফাঁক দিরে মাঠের মধ্যে একটা কাঁঠাল গাছ দেখা যাছে, তার প্বদিকের ডালের পাতাগুলো হলদে হ'য়ে উঠেছে, অন্তদিকের ডালগুলোর পাতা এখনো ঘনশুগা। ডালের উপরে তুটো হাড়িচাছা পাখী পরস্পরকে তাড়া ক'রে খেলা করছে, নীচের শুক্নো পাতার রাশে বাতাসে মর্মরানি শব্দ, আরো দূরে নদার ওপারে সন্ধ্যার ছায়া। ডাকুরায় কালের চিক্ল্ইান এই দৃশুটির দিকে চেয়ে রইলো। মানুষ যতই বিজ্ঞানিজ গোক না কেন প্রকৃতির স্পর্শ পেলেই সে শিশুর মতো হ'য়ে পড়ে, এ বিষয়ে ডাকাতে আরু সাধুতে প্রভেদ নাই।

এমন সময় সে পদশব্দে চম্কে উঠ্ল, দেখ্ল পরস্তপ ঘরে প্রবেশ করেছে। ডাকু উঠে বস্ল।

পরন্তপ বলন্ধ—উঠ্লেন কেন, বিশ্রাম করুন না!

ডাকু বলল—বিশ্রাম করতে গিয়েই তো যাওয়া হ'ল না।

পরস্তপ হেদে বলল—তা আমি জানতাম। আপনি যথন আজই বাওয়ার কথা বললেন, আমি থাকবার জত্তে পীড়াপীড়ি না ক'রে আপনাকে বিশ্রাম করতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, জানতাম কালকার রাত্রি জাগরনের পরে ঘুমিয়ে পড়লে আজ আর রওনা হ'তে পারবেন না ৷

ডাকু তাব কথা শুনে বলল—হ'লও তাই। এখন ভাবছি ভোর রাত্রে রওনা হ'রে পড়বো।

পরস্তপ বলল —আপনার কাছে আমি প্রাণটার জন্মে ঋণী !

ডাকু কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বলে →আপ্রনাদের গ্রামটি ছোট হ'লেও স্থন্দর !

পরস্তপ তাকে খুনা করবার আশায় বলে – তাই বলে' আপনাদের ধুলোউড়ির মতন নর।

ভাকুরার সোজা হ'রে বদে বলল—ধুলোড়ি এক সমরে ভালোই ছিল রায় মশায়, কিন্তু এখন স্বর্ণলক্ষার আর দে দিন নেই 🖡 —কেন? লঙ্কায় কি হুমুমানের আবির্ভাব হ'রেছে নাকি? বলে পরস্তপ হো হো ক'রে হেনে ওঠে।

হাসিতে বাধা দিয়ে ডাকু বলে—এক রকম তাই। বুঝ্লেন রায় মশায়, বেশ ছিলাম সকলে, কিন্তু ওথানে একটা লোক এসে বসবার পর থেকে দলাদলি আরম্ভ হ'য়ে গায়ের মান্তব নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে।

—বটে ? গাঁয়ে ব'সে আপনার উপরেও ছড়ি ঘোরাতে পারে এমন লোকও আছে নাকি ?—বিশ্বিত হ'য়ে পরস্তপ শুধোয়।

পরস্তপ আবার শুধোয়—লোকটা কে? নাম কি?

ডাকু নিরীফের মতো বলে – দর্পনারায়ণ চৌধুরী।

— দর্পনারায়ণ চৌধুরী ? চমকে ওঠে পরন্তপ ।

ভাকু মনে মনে হাদে, ভাবে তোমার উপরেও ছড়ি ঘোরায়, শুধু আমার উপরে নয়।

পরস্তপ জিজ্ঞাদা করে—কতদিন হ'ল লোকটা ওথানে এদেছে ?

ন্বছর তুই হ'বে। তারপর গ্রা ক'রে—কেন লোকটাকে চেনেন নাকি?

কিয়ৎক্ষণ নিরুত্বর থেকে পরন্তপ বলে, আপনি এইমাত্র আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আপনার কাছে মিথ্যা বল্বো না, কাল রাত্রে ওই লোকটার জন্তেই আমাদের পরাজন্ন হ'রেছে। তারপর শুধোয়—আচ্ছা বল্তে পারেন ও লোকটা ওখানে এলো কি ক'রে?

ডাকু রুহ্ম ক্রান না ক'রে বলে—ওর তো কাজই লাঠিবাজি ক'রে বেড়ানো, থবর পেয়ে এসেছে।

ডাকু যেমন পূর্বেতিহাসের অনেকটা চেপে গেল, পরস্তপত্ত তেমনি তাদের পরিচয়ের জোড়াদীঘি পর্ব প্রকাশ করলো না। দর্পনারায়ণের পূর্বপরিচয় দিতে গেলে তারও পূর্বপরিচয় বেরিয়ে পড়বার আশঙ্কা। বলিষ্ঠপ্রকৃতি হৃতগৌরবের উল্লেখ কর্মান্ত সঙ্কোচ বোধ করে। ডাকু হেদে বলল—তাহ'লে দেখ ছি তুই নদীই একই সমুদ্ৰে এসে মিশ্ল।
পরস্তপ ইন্ধিতটা বুঝ তে পেরে বলল—হা, লোকটা আমাদের ত্র'জনেরই
শক্ত !

এই কাজটুকুই কঠিন ছিল। এখন ছ'জনের স্বার্থ সমান স্বীকৃত হওরার পরে ভবিয়াৎ কর্ম্মপদ্ধতি স্থির হওয়া নিতান্ত আনুষঙ্গিক মাত্র।

ডাকু বল্ল – চলুন না রায় মশায় একবার ছোট ধুলোড়িতে পদধুলি দেবেন।

পরস্তপ বলে—অমনি দর্পনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গেও দেখা হবে কি বলুন ?
ভাকু বলে — মন্দ কি! পুরাতন বন্ধু, দেখাসাক্ষাৎ তো হওয়াই উচিত।
পরস্তপ হেসে বলে—এবারে দেখা হবে শ্মশানে। ডাকু বাধা দিয়ে বলে,
—কিমা রাজনারে?

দর্পনারায়ণের পুর্বেতিহাদ মনে পড়ায় পরন্তপ বলে' ওঠে—রাজ্বার তার দেখাই আছে।

তারপরেই আত্মসম্বরণ করে' বলে,—মানে তাকেই দেখতে হবে।
ডাকু বলে—রাজন্বারে আর বেতে হবে না, আমরা গু'জনে একত্র হ'লে
গাকে শাশানদর্শনই করতে হবে।

তার স্পষ্টভাষণে পরন্তপের মনের সন্দেহ দূর হয়ে হাঁয়— সে আগ্রহে তার হাত ত্'থানা চেপে ধরে' বলে—আপনি আমার জীবন দান করেছেন, আপনাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, আমার সমস্ত সাহায্য আপনি পাবেন!

তারপরে যেন নিজের মনে বলে উঠ্ল – নাঃ আর সহ্ম হয় না !

ডাকু যেমন আশা করেছিল, এ পধ্যস্ত তেমনি তোঁ ঘট্টলোঁ, সে বুঝলো মিত্ররূপে পরস্তপকে পাওয়া গেল, তাতে আর ভূল নেই, আর ত্'জনের লক্ষ্য যথন অভিন্ন তথন কোনদিন উদ্দেশ্য দিন্ধ হ'তেও পারে। কিন্তু ডাকু রায় হিসেবি লোক, ওইখানে পরস্তপের সঙ্গে তার প্রভেদ, আর সেই জক্তেই পরস্তপের চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক্র্সে, বস্তুতঃ হিসেবী ডাকাত ও হিসেবী মাতালের মতো ভরাবহ জীব আর নেই। মদ শরতানের স্বরূপ, সেই মদকে যারা নিয়ন্ত্রিতভাবে পান করতে অভ্যস্ত তারা শরতানের পিতামহ।

হিসেবী ডাকু বৃঝলো যে আর এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করা উচিত হবে না, তাই সে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বল্ল—একবার দয়া ক'রে ছোট ধুলোড়িতে পদাপণি করলে বড়ই স্লখী হ'ব।

পরস্তপ বল্ল—দে কি কথা। আপুনি আমার বাড়ীতে এসেছেন, আমার তো ওথানে যাওয়া কর্ত্তব্য, দরার প্রশ্নই ওঠে না।

নদী বেমন বিলে প্রবেশ ক'রে স্থিমিতগতি হয়ে হারিয়ে যায়, কোথায়
গেল লক্ষ্য করা চলে না, তেমনি তারপরে হু'জনের আলোচনার প্রদন্ত
সংসারের হাঁড়ি কুঁড়ি, কাঁথা কম্বল ও দৈনন্দিন ছোটখাটো স্থথ হুংথের
কথার মধ্যে চুকে প'ড়ে বৈশিষ্টাহীন হ'য়ে পড়লো। নৈশ-আহারের পূর্বে
হ'জনে যবন উঠল, তথন স্থির হ'ল যে শেষরাত্রে ডাকুরায় র হনা হ'য়ে যাবে।
ডাকু বলল—তথন আর আপনাকে জাগাবো না, শাগ্গারই আপনি যাবেন,
তথন আবার দেখা হবে।

ভার রাত্রে নির্দারিত সময়ে ডাকু ঘোড়া খুলে রওনা হ'ল। তথনও চারদিক অন্ধকার, প্রাণ স্থপ্ত, স্বপ্লের পাশ ফিরবার শব্দের মতো মাঝে মাঝে পাখীর পাথার শব্দ! অশ্ব মন্দর্গতি। ডাকুর মনে হ'ল সে যেন একটা স্বপ্লের আবহাওয়ার মধ্যে চলেছে। কিন্তু এই কথা মনে হ'বার আরও একটু কারণ ছিল। কাল রাত্রে সে একটা অভূত স্বপ্ল দেখেছে কিন্তু সেটা কি সত্যই স্বপ্ন? আর যদি স্বপ্ল না হয় তবে বাস্তব বলে স্বীকার করতে হয়, সে যে আরও অসম্ভব! দে দৃগ্য দেখবার সময়ে দে কি জাগ্রত ছিল, না নিদ্রিত? তার মনে হয়েছিল হঠাৎ জানালার বাইরে একটি ময়য় মুথ দেখা গেল। প্রথমটা দে লক্ষ্য করেনি, কিন্তু কেমন যেন একটা অনুভূতি হ'ল যে একটা দৃষ্টি যেন তার মুথের উপরে নিক্ষিপ্ত। বিহাতের আলো মুথে এসে

পড়লে নিজিতের নিদ্রা যেমন ভেঙে যায়, তেমনি তার ঘুম ভেঙে গেল। সে তাকিরে দেখল একখানা মুখ। মুখের সবটা দেখা যাচ্ছিল না, মাঝে লাঝে লোকার শিকের কালো দাগ—কিন্ত যতটা দেখা যাচ্ছিল তাতে সে বুঝতে পারলো মুখখানি স্ত্রীলোকের, আর সে মুখ বড় স্থানর!

ডাকু উঠবে ভাব্লো – কিন্তু কেন জানিনা ওঠা হ'ল না। সে ভাবলো কি জানি হয়তো ওটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়—কিন্তু তার বেশ মনে আছে চোথে হাত দিয়ে সে অকুভব ক্লুকলো চোথের পাতা বন্ধ নয়। ডাকুর কৌতৃহল হ'ল, ভাবলো দেখহি যাক না কি হয়। সে ভাবলো জেগেছি জানালে মুঠি হয়তো চলে থেতে পারে। কাবণ তাকেই যে সন্ধান করতে এসেছে তার স্থিরতা কি: বর্ষণ সেটাই তো অসম্ভব। পরের মুন্ময় দীপা-লোকের আবছা আলোতে দে মুখখানি বড ফুন্দুব, আর বড করুণ বলে ভাকুর মনে হ'ল, আর সবচেয়ে বিশ্বয়জনক মনে হ'ল তার চোথের দ্বষ্টি—চোথ গুটি কেমন যেন উদভাস্ত, পথ-গারানো ভাইবোনের মতো চো**ধ গুটি কেমন** ্যন উদাসভাবে দাঁডিয়ে আছে। সেই দীপালোকের চু**ধেলা আলো**য় **সবই** কেমন তার রহস্তাময় মনে হ'ল। রাত্রির অন্ধকারে স্থন্দরকে স্থন্দরীতর, কুংসিতকে অধিকতর কুংসিত দেখার, দিনের আলোয় সবই সমান। ডাকু বুঝ ল —এ মৃতি হৃদ্যরী। হঠাৎ তার ননে হ'ল মৃতির ওঠাধর থেন নড়ছে, যেন সে কিছু বলতে চায়, ডাকু কান পেতে রইলো। তারপরে স্বপ্নে-শোনা **শব্দের** ্মতো শুনলো ⋯জানো ? জানো! নামটা শুনতে পেলোনা! আবার শুনে চমকে উঠল ? ও বলে কি ? ওকি কুস্মি বল্ল নাকি ? তা কি ক'রে সন্তব ? এবারে স্পষ্ট শুনতে পেলো—মুজনি! কুসমি নিয়ী ডাকু নিশ্চিন্ত হ'ল। কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়েও চিন্তা কমে কই? স্কুজনি কে? তার সঙ্গে এই রমণীর সম্বন্ধ কি ? আর তাদের তুজনের সঙ্গে ডাকুর যোগ কোথায় ? তাছাড়া এই রহস্থময়তার হেতুই বা কি ? হঠাৎ তার মনে হ'ল যে পাগল নয় তো! ভালো ক'রে দেখবার জন্মে চোখ ফিরিয়ে দেখে যে জানলা শূম-

কেউ কোথাও নাই! তার একবার মনে হ'ল—সমস্তটাই একটা স্বপ্ন ।
কিন্তু স্বপ্নই বা কি করে হয় ? সে যে জাগ্রত! এই রকম চিস্তা করছে এমন
সময়ে তৃতীয় প্রহরের শিবাধবনি উঠল। রাত্রি গতপ্রায় বৃক্তে পেরে ডাকু
রায় শ্যাত্যাগ করলো! হাত মুথ ধুলো, এবং আস্তাবল থেকে ঘোড়া
খুলে নিয়ে যাত্রা করলো! যাত্রা করলো বটে—কিন্তু ওই মৃথ, তা স্বপ্নেরই
হোক আর বাস্তবেরই হোক তার সঙ্গ ছাড়লো না। উকতারা যেমন
পথিকের সঙ্গ ত্যাগ করে না, পথিক যথনই তাকায় দেখে যে শুকতারা তার
সঙ্গেই আছে তেমনি ক'রে ওই স্বপ্নস্করপ মুখচ্ছবি ডাকুর সঙ্গ নিয়ে চল্ল।

## এ পক্ষ

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরে তিন বৎসর গিয়েছে, আমাদের গল্প আরম্ভ হবার পরে সবশুদ্ধ চার বৎসর।

একদিন সকালবেলা ডাকুরায়ের মা ডাকুরায়ের কাছে বসে বল্ল—থোকা, কুসমির বিয়ের যা হয় একটা ব্যবস্থা কর্।

অত্যন্ত পাষণ্ড ডাকাতটাও মায়ের কাছে চিরকাল থোকাই থাকে।

ডাকু এরকম প্রশ্নের মূথে আগেও মনেক বার পড়েছে, সে বল্ল-মা, তুমিতো বিয়ের কথা বলেই থালাস। কিন্তু এই বিলের মধ্যে আমি বর কোথায় পাই বলোতো।

ক্ষান্তবৃড়ি, ওই নামেই ডাকুর জননী পাড়ায় পরিচিত, বল্ল-কেন, চলনবিলের মেরেদের কি বিয়ে হচ্ছে না।

ডাকু বলে – হবে না কেন? কিন্ত অত খোঁজাখুঁজি করবার আমার সময় হয় কই?

ক্ষান্তবৃত্দি বলে—তোর সময় ২বে না বলেই কি আমার সময় বসে থাক্বে? আমি কবে মরে বাবো— তথন মা-মর। মেয়েটাকে দেখবে কে? তোর তো সংসারের দিকে মন দেওরার সময় নেই।

ডাকু হেদে বলে—ভূমি নরতে হাবে কেন মা! কে তোমাকে মরতে দিচ্ছে।

ক্ষান্ত সমেহে বলে— সংসারে মা কি চিরদিন থাকে ? তবে কুসমির মা গেল কেন ?

তারপরে একটু থেমে আবার বলে, তখন তোকে বল্লাম খোকা আর একটা সংদার কর্। তুই কান নিলি না। আমার কথা ভনলে মেয়েটার জন্মে আজ আমার এত ত্শ্চিস্তা হ'তে যাবে কেন ? আমি নিশ্চিম্তে মরতে পারতাম।

ডাকুবলে—মা, মরবার জন্তে তোমার এত জ্শ্চিন্তা কেন? সংসারে তোমার কি অস্তবিধেটা হচ্ছে শুনি।

স্নেগ-ভালবাসার এ উত্তর-প্রত্যান্তরের কি আর জবাব আছে ! মা পুত্রের নিকটে সরে' এসে তার গায়ে আদরে হাত বুলিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ গু'জনে নীরব পাকবার পরে মা বল্ল—আছো ও পাড়ার মোহন ছেলেটা তো মন্দ নয়, তোর যথন এদিক ওদিক খু'জবার সময় নেই, আমি বলি কি ওর সঙ্গেই কুসমির বিয়ে দে না কেন—গুটিতে বেশ মানাবে

ডাকু মাতার কথাব বিরক্তি প্রকাশ ক'রে একটু সরে বস্লো, বল্লো— মা কি যে বল্ছ— ওরা যে নাপিত।

না হেসে বলন — ওরকম অপবাদ শক্ররা দেয়, নাপিত হ'তে যাবে কেন বালাই। ত্রক গায়ে সকলের বাস—কার কি জাত তা কি ভিন্গায়ের লোকের কাছে থেকে শুনতে হবে ?

ডাকু বলন— আচ্চা, নাপিত নাই হ'ল— কিন্তু ওরা যে আমার শক্ত!
ক্ষাস্ত বলন—বিয়েটা হ'লে গেলেই তোব আপনার লোক হবে। তা ছাড়া
সংসারে কেউ শভুর বা আপন হ'লে জন্মায় না—ন্যবহারে আপন পর হন।
এইতো দেখলাম বাছা কত আপন পর হ'ল, কত পর আপনার হ'লে উঠল।

ডাকু কেদে বলল—মা তোমার সঙ্গে কথা বলে পেরে উঠবে কে ?

মা বলল — ভগবান তো ভোদের মতো আমাদের হাতে লাঠি শঙ্কি দেননি — কেবল কথা দিয়েছেন।

ভাকু আবার হেদে বলে— ওরকম কণা পেলে লাঠি শড়কি ছাড়তে রাজি আছি।

বৃড়ি বড় গ্রষ্টু, বলে—আমার মতো কথা বল্তে চাস ? আচছা তবে আগে আমার কণা মতো কাজ কুর্। তারপরে সে যেন নিজের মনেই বলে চলে – বৌমাকে সেই যে তুই রাগ ক'রে বাপের বাড়ী রেথে এলি, আর আনবার নামট। করলিনে।

ভাকু বলে — তোমার কথা একেবারে অমাক্ত করিনি, মাঝে মাঝে যেতাম তোবটে।

গুদব কথা যেন বৃড়ির কানে চোকেনা – সে পূর্বসূত্র অন্নসরণ ক'রে বলে দায়, একবার ফিরে এমে বল্লি যে একটা নেরে হয়েছে। আমি বল্লাম, যাবা এবার ওদের নিয়ে আয়, বৌয়ের উপরে রাগ করবি কর—মেয়েটা কি লোম করলো। কিন্ত তুই নড়লিনে। তারপরে মখন গেলি সব শেষ হ'য়ে 'গয়েছে। তর ভালো যে মা-মরা মেয়েটাকে সেখানে রেখে না এসে নিয়ে এসেছিলি! তথন ওর বয়স কতই বাছিল — তিনচার বছরের বেশি হবে না।

তারপরে কুসমির শৈশব জীবনের কথা মনে পড়ার বৃদ্ধা তন্মর হ'রে বল্তে থাকে—নেয়েটা কি কম ছাইু! আমাকে প্রথম প্রথম বলতো 'মোতি মাচি।' আমি যত বলি, আমি তোমার মাসি নই দিদি. ও তত বেশী ক'রে বলে 'মাচি'।

ডাকু বলে—মা কুলীনের ঘরের মেয়ের মামার বাড়ীতে মাঁমুষ হওয়াই তো রীভি, তুমি অত হঃথ করছো কেন ?

মা বলে—তুই তো ওই এক কথা শিখেছিদ, কুলীন, কুলীন!

ডাকু বলে—ওটা কি কম স্থবিধে মা! কুলীন বলেই তো ওকে এতদিন বিদ্বে না দিয়েও নিজের কাছে রাখতে পেরেছি। নইলে এতদিন কবে খণ্ডর বাড়ী পাঠাতে হ'ত।

মা বলে—তাই বলে কি চিরদিন রাথবি। ওর তাৈ বোধকরি বছর বারো বয়স হ'ল।

ভাকু বলে—মা তোমার এক এক সময় এক এক রকম হিসাব। বিষের হিসাবে ওর বয়স বারো। আর যথুন আমি ওকে শাসন করতে ধাই তুমি বলো—ছোট শিশুকে অমন ক'রে শাসন করতে নেই। ক্ষান্ত বলে—তলোয়ারের ধার তোর কথায় লেগেছে দেথ ছি।

তারপরে বলে—বাবা, মেয়েদের বিয়ের বয়সটাই আদল বয়স। বাকি হিসাবগুলোতো আদরের হিসাব। চল্লিশ বছরের মাগীও মায়েব কাছে খুকি!

বুজি একটু থানে, আবার বলে—মাঝে মাঝে আমার মা ধথন এখানে আসতো, আমাকে চালভাজা দিয়ে বল্ভো থুকি থা! বৌমা শুনে আড়ালে হাসতো। একদিন আমার চোথে পড়ার শুধোলাম, বৌ হাসে। কেন ? বাপ মায়ের কাছে কি ছেলেমেয়ে বুড়ো হয়, থোকা থুকিই থাকে।

তারপরে পুত্রের দিকে তাকিয়ে বলে—তুইতো এখনও আমার খোকা।
,ডাকু বলে—সেই জন্সেই কুসমি তোমাকে ক্ষেপায়, বলে, দিদি
তোমার খোকার জন্মে দুধু-ভাতু রেখে দাও।

কান্ত বলে—তুই শুনেছিদ দেখছি—

ৈ তাকু বলে—মা, সংসারে থাক্তে গেলে অনেক শোনাই শুনতে হয়। তথন স্নেহান্তরোধের স্বরে আবার বলে—থোকা, এবারে বাবা একটু উল্লোগ কর, মেয়েটার বিয়ে হ'ল দেখে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরি।

ডাকু হাসে, বঁলে—ওই জন্মেই তো ওর বিয়ে দিচ্ছিনা—জানি ওর বিরে নাহওয়া পর্যন্ত তুমি প্রাণে ধ'রে মরতে পারবে না।

বুড়িও হাদে, বোধকরি খুশিই হয়, অসম্ভব স্নেহের প্রলাপও মান্ত্রকে আনন্দিত করে' তোলে। বুড়ি বলে—আচ্ছা আমি না হয় তোর জন্তে চিরকাল বেঁচেই থাকবো, তুই একটু উত্যোগ কর্।

ডাকু বল্ল—মা, মেয়ে বড় হ'য়ে উঠ্লে যে বিয়ের চেটা করতে হয় তা কি জানিনা। কুসমির বিয়ের জন্তে এবারে খোঁজখবর আরম্ভ করবো ভাবছিলাম কিন্তু ইতিমধ্যে দেখছ তো মা কুঠিয়াল লোকটা কি রকম উৎপাত সুরু ক'রে দিয়েয়্ছ। ক্ষান্ত বলে – সত্যি কথা বলি বাছা, আমি তো চৌধুরীবাব্র দোষ দেখি না। যতদ্র জানি লোকটাকে নিমাঞ্চাট ব'লেই মনে হয়। বিলে এনে বসলেই লোকে খুন্থারাপি করে, চৌধুরীবাবু তা না করে চাষবাদের দিকে মন দিয়েছে — সে তো ভালোই বল্তে হবে।

ডাকু বলে—মা তুমি সরল মানুষ, কোন্ কাজের কি ফল হবে তা বৃষ্তে পারো না। এমনিতেই তো চলন বিল ভরাট হ'য়ে উঠছে— ছেলেবেলায় বেখানে অথৈ জল দেখেছি দে-দব জায়গায় এখন গ্রাম বদে গিয়েছে। ভারপরে আরও জায়গা যদি বাদ দিয়ে চাষবাদের যোগ্য ক'রে ভোলা হয়, ভবে চারদিক থেকে লোক এদে চলন বিলকে চাষের ক্ষেত ক'রে তুলবে না ? এমন হ'লে এখানকার লোকের ব্যবসা বাণিজ্য চলা যে ভার হবে — আমাদের যে না খেয়েই মরতে হবে।

এখানকার লোকের ব্যবসা-বাণিজ্য বল্তে কি বোঝায় মাতাপুত্রের সে বিষয়ে সংশয়মাত্র না থাক্লেও পাঠকের থাকা অস্বাভাবিক নয়, চলন বিলের ব্যবসা-বাণিজ্য বল্তে সেকালে বোঝাতো ডাকাতি। ডাকুরায়ের ব্যবসার ইন্ধিত তার নামটাই বহন করছে।

মা বলল—না পেরে মরবে কেন বাছা, লোকে এক ব্যবসা ছেড়ে আর এক ব্যবসাধরবে, চাষবাস স্থক করবে—সে তো ভালো।

**७** जित्रक र'रा वनन- भागामत वावमारे वा कि मन ।

মাবলল – মনদ কেন বাছা! তবে কালের বদলে ব্যবসার বদল হ'লে ফতি কি ?

ডাকু বলল — কালের বদল ২'লে তো চঃগ ছিল না, এ যে, নামুষের বদল। আর তার একমাত্র উদ্দেশ্য আমার অবস্থার অবনতি ঘটানো।

ক্ষান্ত বল্ল— কি জানি বাছা, আমি মতশত বৃঝিনে। তবে কি জানিস যেদিন থেকে ওই বাউঞ্লে লোকটাকে তুই জুটিয়েছিস, সেদিন থেকে যত গোলমালের সৃষ্টি হ'য়েছে। ডাকু ভথোর—বাউভুলে লোক আবার কে? রায় মশায়ের কথা বলছ—কি যে বলো মা, রায় মশায় অতি সনাশয় ব্যক্তি।

মা বল্ল — কি জানি বাবা, লোকটার মতিগতি আমার ভালো লাগেনা।
ও আসবার পর থেকেই ধুলুড়িতে গণ্ডগোল।

ডাকু বলে—মা তুমি এথনি তো আপন পর সম্বন্ধে কত কথা বললে! বুঝাতে পারোনা, রায় মশায় আমার আপন লোক।

ক্ষান্তবৃত্তি বলে—কেন জানিনা, বাবা, লোকটার মতিগতি আ্যার ভালো লাগেনা। ওর এথানে ঘন ঘন আসা আ্যার পছল হর না।

এমন সমরে নৈমুদ্দি এদে খবর দিল যে পারকুলের রায় মশায় এদেছেন। ডাকু বল্ল – মা, উঠ্লাম।

থানিকটা অগ্রসর হ'রে ফিরে এদে বল্ল, না ভালো ক'রে পাকদাক করতে বলো, রার মশার বড় লোক, তার অমান্ত না হর ধেন।

 ডাকু বাহির-বাড়ীর দিকে চলে গেলে ক্ষান্ত বৃত্তি পাকঘরের দিকে রওনা হ'ল।

রাত্রের আহারান্তে বৈঠকথানার প্রশস্ত ফরাসের উপরে ডাকু রার ও পরস্তপ মুখোমুখী আসীন—পাশে আর একজন ব্যক্তি, নবাগস্তক; মাঝখানে ছোট বছ গোটা তিনেক বোতল ও তিনটি কাঁচের গেলাস। তিন জনে যুক্তি করতে বসেছে।

মদ বিনা যে যুক্তি পরামর্শ তা নিতান্তই অসার। মদে একাগ্রতা দেয়, তথ্য মগজের রক্ষ থেকে যুক্তিগুলো আপনি পিলপিল করে বেরিয়ে আসতে থাকে। আগে ইউরোপীয় সমাজের কথাই ধরা যাক,—
তারাই এখন সমাজের প্রশেন। খান্ত এবং মন্ত বিনা তাদের কোন সভা

সমিতি সিদ্ধ হয় না। মতা নিবারণের উদ্দেশ্যে একটি সভা আহ্বান করো, তাতেও মদ চাই। অনেকটা বিষের দারা বিষক্রিয়া নাশের তেপ্তার মতো। ইউরোপীয় সমাজে যা afterdinner speech বা ভোজান্তিক ভাষণ নামে পরিজ্ঞাত তা আর কিছুই নয়, মদিরার স্থবর্ণ জাত্মন্তিরম্পর্শে বক্তাদের ব্রহ্মস্থেভেদী বাক্যময় বনম্পতির অকালিক আবিভাব মাত্র। মতাই এখানে অভ্তপূর্বের ঘটক। কিন্তু কেবল ইউরোপীয়গণ এই গোরবের একমাত্র আশাদার মনে করলে ভুল হবে। এ দেশের তান্ত্রিক, কাপালিক, অবোরপন্থী প্রভৃতি নিত্যবাম বাত্রীদের নৈমিভিক এবং অপরিহায়্য পাথেয় মতের গণ্ডুম, অবতা গণ্ডুমটা অনেকক্ষেত্রেই অগস্থোর সমুস্থারী গণ্ডুম। তান্ত্রিকগণের ভৈরবীচক্র যে প্রবাহের সোতে আবহিত হ'য়ে মহাস্থথের পথে যাত্রা করে কে না জানে যে সেই প্রবাহ স্থরার স্থরপুনী ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব উদার তত্ত্ব প্রবণ রাথলে ডাকুরায়ের বৈঠককে কোন মতেই অভ্তুত বা অস্তায় বলে মনে হবে না। ওই বোতল তিনটি চিন্তাজগতের চাবিকাঠি। চাবি ছাড়া সিংহলার খুলবার চেপ্তা তো অনধিকার প্রবেশের চেপ্তা।

ভাকু স্বত্বে তিন গেলাস মদ চেলে হুটি পাত্র অপর হুজনের নিকটে এগিয়ে দিয়ে তৃতীয় পাত্রটি স্বত্বে হাতে তুলে নিলো এবং তারপরে পাত্রের উপরে নানারকম মুদ্রার ভঙ্গীতে জপ করতে নিযুক্ত হ'ল। বুণা মন্ত ও মাংস গ্রহণ এবং বুণা নরহত্যা করা ভাকুর স্বভাববিরুদ্ধ।

পাত্র তিনটি তিনজনের যথাস্থানে গিয়ে আশ্রয় পেলো—তথন আর 
একবার তিন পাত্র পূর্ণ হ'ল—আবার সেগুলো যথাস্থানে প্রবেশ করলো।
এইভাবে একটা বোতল শেষ হ'ল। ডাকু বোতলটা উল্টিয়ে দেখল ষে
একটি ফোঁটাও আর পড়লো না, তথন সে একটা দীর্ঘ নিঃখাস পরিত্যাগ
করে বোতলটাকে মেঝেতে নিক্ষেপ করলো—সংখদে ব'লে উঠল—সংসারের
নির্মই এই। কিছুই চিরস্থায়ী নয়—আর সেই জন্তেই তো মহাপুরুষেরা
সংসারে মন দিতে নিষেধ করেছেন।

তার কথা শুনে তৃতীয় ব্যক্তি বল্ল—জে! বাবু সাহেব ঠিক কথাই বলেছেন। আমার চাচার মস্ত মদের ভাটি ছিল। দেনার দায়ে সেই ভাটি নীলাম হ'য়ে গেলে চাচা সংসার ছেড়ে মস্তানা হ'য়ে বেরিয়ে গেল। সবাই বল্ল—ও করিম ও করো কি? চাচা বল্ল—আর কি স্তথে সংসারে থাকা! সবাই শুনে বল্ল—ঠিক বলেছ, তুমি ওগোও, আমরা আস্ছি।

তাদের নৈরাশ্রজনক আলাপ শুনে পরস্তপ বলে উঠ্ল—এথনো চটো বোতল আছে, এথনি পীর ফকিরের কথা কেন? আগে ও চটো কুরোক তথন দেখা যাবে। তাছাভা, এই বলে দে ডাকুর দিকে তাকালো, বলল — কুঠিয়াল লোকটাকে নিকেশ না করেই সন্ন্যাসী হবেন?

ভাকুরায়ের এতক্ষণে সংসারের নিয়ন্তরের বিষয় মনে প'ড়ে গেল, সে হঠাৎ পরস্তুপের পা তুটো সবলে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ কর্লো, বলল—দোহাই দাদা! দোহাই বাবাঠাকুর! যেমন করেই হোক তোমাকে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

পরস্তপ বলে—আহা, ছাড়ুন! ছাড়ুন!

ভাকু বলে—ভেঁ। করো ভঁ। করো, কালা কালা নাহি ছোড়ে গা। এই বলে সে গুণ<sup>্</sup>গুণ করে গান ধরলো

> নাকের নীচে গোঁফ রয়েছে, কাঁঠাল গাছে ফল কলুর বাড়ী লাগ্লো আগুন, তেল কোথায় বল্!

গান শেষ ক'রে বুকের উপরে গোটা ছই কিল মেরে চীংকার ক'রে উঠ্ল—আহা কি গাভই না লিখে গিয়েছে! শুনলেই মোহপিঞ্জর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছা হয়!

নবাগম্ভক মাথা নেড়ে বল্ৰ-জে!

ভাকু বল্ল-জে বল্লেই হবে না চাচা! আসল কথাটার উত্তর দাও দেখি—তেল কোথায় বলা? নবাগন্ধক এমন গৃঢ় রহস্তভেদ করতে হবে আগে জানেনি, ভাই চুপ করে রইলো।

ডাকু ভালো ক'রে উঠে বদে বল্ল—আগেই জানতাম—এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া স্লেচ্ছের কাজ নয়—এ যে সাধনার গুহুতত্ত্ব !

তার পরে বল্ল—ব্ঝিয়ে দিচ্ছি! মন দিয়ে শোনো। কিছুক্ষণের জন্ম তোমার চাচার কথা ভূলে যাও! এই দেখো গোফও আছে, গাছে কাঠালও আছে, কেবল গোঁফে দেবার তেল নেই।

নবাগন্তক বলন - জে

ডাকু বল্ল — জে! জে করলেই হয় না। ভালো ক'রে স্বটা বুঝে নাও! এদিকে কলুব বাড়ীতে আগুন লেগেছে — কাজেই তেল কোথায় বল!

তেল যে কোথায় তা নবাগন্থকের বৃদ্ধির অগম্য, তাই সে চুপ করে বইলো। কিন্তু চুপ করলেই ডাকু নিরস্ত হবে এমন তার মনের অবস্থা নয়। সে ক্রমাগত স্থুর চড়ায় আর দাবী কবে ''তেল কোথায় বল্।''

নবাগন্ধক থতমত থেয়ে চুপ করে থাকে—কিন্তু ডাকুর দাবী কমে না, অনশেষে সে বিরক্ত হ'য়ে চীৎকার ক'রে ওঠে, তবে রে শালা, নেড়ে, তেলের গবর না জেনে হিঁতুর বাড়ীতে এসেছিস কোন্ সাহসে? আজ তেলের থবর কিয়ে তবে বেক্সবি—

এই বলে সে লাফিয়ে উঠে নবাগরকের গলায় গামছা বাধিয়ে টান্তে

সে মূঢ়ের মতো পরস্তপের দিকে তাকিয়ে শুধোয় বাব্জি, এ কোথায় আনবেন ?

পরস্তপ বলে ভয় নেই। দাঁড়াও আমি ঠিক করে দিচ্ছি—এই বলে সে একটা বোতল খুলে ডাকুর মুথে ঢেলে দেয়, বলে, রায় মশায়, এই দেখুন তেল্!

ডাকু অনেকটা পরিমান 'তেল' গিলে ফেলে বলে —আঃ!

তার পরে নবাগন্ধকের দিকে তাকিয়ে বলে—দেখে নে শালা, দেখে নে, তেল কোথায়।

ততক্ষণে দে বোতলের অর্দ্ধেকটা গিলে ফেলেছে। ডাকু করুণ মিনতিতে আর্দ্ধনাদ ক'রে ওঠে, মা, মা, তোমার অধ্য ছেলেকে কোলে নাও মা!

এই বলে সে দড়াম ক'রে তক্তপোষের উপরে শুরে পড়ে, তক্তপোষ মড়মড়, দেয়াল থরথর ও ঘরের চাল মচ্ মচ করে ওঠে। শোবামাত্র তার নাক ডাকতে স্থরু করে। পরন্তপ বোঝে আজ সারারাত্রির মধ্যে তার জাগবার সম্ভাবনা নেই। ছ'জনে অনেক বিনিদ্ন রাত্রির সহচর কিনা।

পরস্তপ বলে—রোক্তম খাঁ, নাও এই বোতলটা তুমি নাও।

এই বলে অদ্ধশৃষ্ঠ বোতলটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজে পূর্ণ বোতলটা টেনে নের।

রোক্তম খাঁ—বলে বাবুজি এ কোথায় আনলেন ?

্পরস্তপ বলে--ঠিক জান্নগাতেই এনেছি। বাকিটুকুও থেন্নে নাও, ওই হৈন্বে তোমারও মনের সারেঙ বেঙ্গে উঠ্বে। এখনো প্রোমাত্রা পড়েনি বলেই এদব তোমার অভূত ঠেকছে।

পরস্তপের উক্তির সভ্যতা পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই বোধকরি রোক্তম খাঁ বোতল শৃক্ত করতে মনঃসংযোগ করলো।

পরস্তুপ বল্ন—আজকে এমনি চলুক, কালকে শলাপরামর্শ হবে।

রোন্তম বলে—আজকে এমনি চলুক, কালকেও এমনই চলুক, সারাজীবনই এমনই চলুক না কেন? শলাপরামর্শ তো বেয়াকুবে করে!

তারপরে সে আরম্ভ করলো—আর এত পরামর্শেরই বা আছে কি ?

একটু থামে আবার বলে—জানেন বাব্দাহেব পুক্রে থাক্লেই পানি, বোতলে থাকলেই দারু। আমি তো এই বুঝি। তাই বলি এর মধ্যে এত বুঝবার আছেই বা কি ? ক্রমে তার কথা জড়িয়ে আসতে লাগলো, তথনো সে বল্ছে এত পরামর্শের আছেই বা কি ? কি বলেন বাবু সাহেব।

এই রকম বক্তে বক্তে অবশেষে সে নেশার বুঁদ হ'রে ঘুমিরে পড়লো।

তথন দেই প্রায়ান্ধকার প্রকোষ্ঠে নিঃসঙ্গ ব'সে পরস্তুপ নিজের ভাগের বোতলটি শেষ করতে লাগলো। পরস্তুপ মদ থায়, সাধারণের চেয়ে অনেক বেনী—কিন্তু সে কথনো নেশাগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে না। নেশার বনীভূত মানুষ, কিন্তু যে-মানুষ সেই নেশাকেও বনীভূত করতে পারে তার মতো ভয়ন্ধর লোক বিরল। নাতাল জুগুপাকর, হিদাবী মাতাল ভয়ন্ধর।

\*

পরের দিন ছটি থাসিকে নধাহ্নভোজন উপলক্ষ্যে সমাধা ক'রে অপরাহ্নের দিকে তিনজনে আবার পরামর্শের জন্ম সমবেত হ'য়েছে। আগের দিন রাত্রে তিনজনে পরামর্শ করবার জন্ম মিলিত হ'য়েছিল, তার পরিণাম দেখেছি, আজ তারা একটু গড়িরে নেবার নাম ক'রে বদ্লো—বাজে কথা বল্তে বল্তে কাজের কথা উঠে পড়লো।

ডাকু রায় বলল—রায় মশায়, আজ সকালবেলা আপনি আমাদের বিলের প্রশংসা করছিলেন কিন্তু বিলায়ে আর থাকে না, সব যে চাষের ক্ষেত্ত হ'রে গেল।

পরস্তপ বল্ল-রকম তো তাই দেখছি

ভাকু বল্ল — বিল গেলে আমাদের গ্রাসও যাবে, শেষে দেখছি লাঠি ছেড়ে লাঙল ধরতে হবে।

পরস্তপ সোজা হ'য়ে উঠে বদে বল্ল—দেই জন্মই তো খাঁ সাহেবকে
নিয়ে এসেছি।

রোক্তম অদুরে ব'সে ছিল — এবারে এগিয়ে এসে বলল—জে! পানি শুকোলে আর বিলের থাকে কি ?

ডাকু বলে—থাকে চাষের ক্ষেত। বাকি জীবনটা যে মূলোর ক্ষেতে জঃ দিয়ে কাটাতে হবে তা ভাবিনি।

পরন্তপ এবারে রোক্তম থাঁকে লক্ষ্য ক'রে বলল, থা, পারবে তো ? রোক্তম বলে— হজুরদের হুকুম হ'লে সবই পারি।

পরস্তপ বলে — তবে শোনো। আজ বছর ছই হ'ল— ওই কুঠিবাড়ীর বার্ বিলের থানিকটা অংশ বাঁধ বেঁধে ঘিরে নেওয়ার চেষ্টা করছে। গত বছরেও জল এসেছে, উত্তর দিকের বাঁধটা ভেঙে। কিন্তু এবারে যে-রকম তোড়জোও দেগছি, জল আটকাবে।

এবারে ঘটনার স্থ্রকে কোলে টেনে নিয়ে ডাকু আরম্ভ করলো—কুঠিয়াল লোকটার মতলব আমি জান্তে পেরেছি। এবারে বর্ষায় যদি জল না আসতে পারে তরে সে ওথানে লোক নিয়ে এসে বসাবে। তারপরে সেই সব লোকের সাহায়্যে বিলের আরও থানিকটা জমি দথল ক'রে নিয়ে বাধ দেবে। আবার সেখানে লোক বসাবে। পরের বছর আবার তারা আরও থানিকটা জনি বাধ দিয়ে ঘিরে নেবে। রায় মশায়, এই ভাবে বছর পাঁচ দশ চল্লেই সব সব ফর্মণ। চলন রিলের নামটুকুও আর থাকবেনা। আমাদের ব্যবসা বঞ্ধ।

এই পর্যান্ত বলে' একটু থান্লো, তারপরে আবার স্থক করলো—আরও বিপদ দেখুন, ষে-সব নৃতন লোক বসাবে তারা হবে কুঠীয়ালের আপন জন। তাদের সাহায্যে আমাদের ভিঁটে ছাড়া করতে কতক্ষণ! কেউ বাদ যাবে না। ছোট ধুলুড়ি, পাৰুকুল, মানগাছা কোনখানে কেউ থাকতে পারবে না।

মানগাছা বিলের ধারের আর একটি গ্রাম। সেথানে রোক্তম থাঁ-র বাড়ী।

এবার রোক্তম থাঁর পালা। সে ছজনকৈ লক্ষ্য ক'রে বল্ল—বাবু সাহেব

—এমন হ'লে অবশু বিপদ কিন্তু শয়ভানকে এতদূব বেতে দেবেন কেন?

কৃঠির বাবু বাঁধ বাঁধবে—আমরা মিলে বাঁধ ভাঙবো। এবারে ধখন বর্ধার

পানি এসে ধাকা দেবে—তার সঙ্গে আমরাও যোগ দিই না কেন? বানের তোড় আর মান্ত্যের জোর একসাথ হলে কি না করতে পারে? একবার তল চুকে পড়লে এ বছরে আর কিছু করবার থাকবে না।

ডাকু বল্ল—তাতে আর বিপদ দূর হ'ল কই ? আসছে বছর আবার সে বাঁধ বাঁধবে।

রোক্তম বলন — আগামী সালে আবার বর্ধার জলের সঙ্গে আমরাও এসে গাজির হব — আবার বাধ ভেঙে দেবো। এমনি করেই চলবে—একই বাধ বাধা— আর ভাঙা! বাবৃজি আপনাকে আর মূলোর ক্ষেতে পানি চালতে হবে না।

এই বলে পান-খাওয়া তরমুজের বীচির মতো কালো দাঁতের সার বের ক'রে সে হাসলো।

পরস্তর বল্ল—এ বৃদ্ধি ভালো! এখন বাঁধ ভাঙতে গেলে অবথা মাথা কাটাকাটি হবে, তা ছাড়া আবার গ'ড়ে তুলতেই বা কতক্ষণ! কিন্তু বর্ষার জল এসে যখন ধাকা মারবে, তখন সামান্ত একটু চেষ্টা করলেই বাঁধ ধ্বসে পড়বে—আর একবার জল চুকে পড়লে সারা বছর কিছু করবার থাকবে না।

ডাকু বল্ন-সেই-ভালো, আপনাদের পরামর্শেই রাজি।

তথন রোক্তম বল্ল—তা হলে বাবুজিরা একবার গা তুলুন—বাঁধটা দেখে আদি, কি রকম শক্ত ক'রে গড়েছে, কতজন লোক লাগবে—আগে থাক্তেই জেনে রাথা দরকার।

তথনো তাদের পেটের মধ্যে থাসির ভগ্নাংশগুলো গজ্ গজ্ করছিল— থাসি ত্টোকে স্থানেহে বহন ক'রে তারা তিনজনে তথন বাধ পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে রঙনা হ'ল। ধুলোউড়ির কুঠি থেকে আধ ক্রোশ দূরে বিলের মধ্যে একটা উচুমাটির দাঁড়া আছে, বোধ করি এক সময়ে গ্রাম ছিল—এখন স্থপু তার উচ্চতর কিয়দংশ বর্ত্তমান। এই দাঁড়াটাও অবিচ্ছিন্ন নয়—মাঝখানে একটা ছেদ আছে। সেই ফাঁক দিয়ে বর্ধার জল চুকে পড়ে। ফাঁকটা পাঁচশ হাতের বেশী হবে না। ওইটুকু বাঁধ বেঁধে আটকাতে পারলে বর্ধার জলের পথ বন্ধ হয়। এখন চৈত্র মাসে সব শুক্নো।

পরস্তপ লোকজন সংগ্রহ ক'রে ওই ফাঁকটা নাটি তুলে বেশ শক্ত করে বেঁধে দিয়েছে। সে স্থির ক'রেছে এবারে বর্ষায় জল না চুকলে আগামী সালে ওথানে লোক বসাবে। যাদের দিয়ে বাঁধ বাঁধিয়েছে—তাদের মধ্যেই জমি বিলি করবে কথা হয়েছে। বাঁধটা হ'মানুষ উচু হবে।

নদ্ধ্যার প্রাক্তালে বাঁধের কাছে দাঁড়িয়ে পূর্ব্বোক্ত তিনজনে কথা হচ্ছিল।
রোক্তম খাঁ একটা তুড়ি মেরে বল্ল—বাবৃদ্ধি, এই ব্যাপার! এ থে
বাবৃয়ের বাদা! ভাঙতে কতক্ষণ? আর কয়জন লোকই বা লাগবে।
স্থাপনারা কিচ্ছু ভাববেন না। আমি লোকজন নিয়ে আসবো।

ডাকুরায় বল্ল—শাঁ দাহেব, লোকজন যে তারও আছে।

খাঁ বল্ল—থাকবেই তো—নইলে লাঠালাঠি বলে কেন বাব্জি! আর তা ছাড়া তাদের শ্রুষ্ মান্নই আছে—আমাদের সহায় হচ্ছে পানির তোড়। উচু বাঁধের আর একদিকে কচি-কঠে আলাপ হচ্ছিল—বাঁধের আড়ালের জন্ম একপক্ষ অপর পক্ষকে দেখুতে পাচ্ছিল না। তুই পক্ষই এত তন্ময় ছিল বে কেউ কাক্ষ কথা শুনতে পাচ্ছিল বলে মনে হয় না।

বাঁধের অপর দিকের কথাবার্ত্তা অনেকটা এই রকম— আচ্ছা কুদ্মি—তুই ক'টা তারা দেখতে পাচ্ছিদ ? কুর্দ্মি জলজনে সন্ধ্যা-তারাটি দেখে সপ্রতিভভাবে বলল—ওই যে একটা। মোহন তাচ্ছিল্যের স্থরে বলল—মাত্র ?

তথন কুস্মি উদ্ধম্থী হ'য়ে আকাশে তারার সন্ধানে লেগে গেল।

কুদ্দির অনবধানতার এই স্থবোগে মোহন তার মুথখানা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। এখন তার কিশোর বয়দ, কুদ্দি এখনো বালিকা। মোহনের চোথে কুদ্দি বড় স্থলরী, তার মুথখানি মোহনের ভাল লাগে, কেন দে বল্তে পারে না। নোহন দেখছে—খোঁপা পলাতক চুলগুলো কুদ্দির কাণের উপরে এদে কতক বা হাওয়ায় ছলছে, কতক বা হামে লিপ্ত। মোহনের মনে হ'ল কুদ্দির গাল ছটি আগের চেয়ে অনেক পুরস্ক হ'য়ে উঠেছে—কণ্ঠে ছটি রেখা পড়েছে, রঙটা কচি গাবের পাতার মতো উজ্জন স্বচ্ছ, যেন আর একটু ভাল ক'রে তাকালেই ভিতরটা দেখা যাবে। মোহনের মনে হয়—৪র সঙ্গে বদে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। মোহনের ইচ্ছা ওর চোথ ছটো আর একবার দেখে, কিন্তু তার¦-গোনা শেষ না হ'লে দে উপায় নেই, কাজেই মোহন চনকে ওঠে—বাং রে, ওর ঠোট ছটো কেমন তাজা, কেমন কচি, কেমন লাল, রঙ ধ'রে-ওঠা করমচার মতো!

নোহন দেখে কুসমির উদ্ধোখিত চোথ ছুটো উদ্ধা**কাশে তারকা-**সন্ধানী। সে কি করছে ভালো ক'রে বুঝতে পারবার **আ**গেই কুসমির
ঠোট ছুটোর উপরে চুমো খায়—ঠিক সেই মুহুর্ত্তে কুসমি ব**লে** ওঠে—আর
একটা। মোহন সঙ্গে সঙ্গে আর একবার চুমো খায়।

এবারে কুসমি বলে ওঠে—মোহনদা, তুমি ভারি অসভ্য! কেন এমন করলে?

মোহন বলে – বাः তুই यে বল্লি – আর একটা।

অপ্রস্তুত কুসমি বলে—সে কি তোমাকে বলেছি— আর একটা তার। দেখেছিলাম · কিন্তু প্রথমবার। মোহন বলে—রাগ করিসনে কুসমি, প্রথমবার ভুল হ'রে গিয়েছিল। কুসমি বলে—তোমারি দোষ!

মোহন কবি হ'লে বল্তে পারতো—না, সখী, দোষ তোমারই। তোমার মুখখানি বড়ই স্থন্দর, স্থানটি বড়ই নির্জ্জন, আর ছজনেরই বয়দ এই বেহিসাবী কাজের অনুক্ল। কাজেই একা আমাকে দোষী করলে চলবে কেন? খুব জোর বলতে পার তো যে—দোষ তোমারও। কিন্তু বে-হেতু বেচারা কবি নয়, বোকার মতো হাত কচলাতে লাগলো। তার অপরাধ বোধে কেন জানি কুসমির আরও বেশি রাগ হ'ল—সে কেবলি বলতে লাগলো—তুমি ভারি ভারি ছটু, তোমার কাছে আর কথ্থনো আসবো না। তার চোথের জল গালের উপরে গড়িয়ে এসে ছটো তারার মতো ঝলমল করতে লাগলো। বেচারা মোহন তথন যদি বৃদ্ধি ক'রে বলতে পারতো যে কুসমি, তোর গালে আরও ছটি তারা দেখ্তে পাচ্ছি—তবে সব মান অভিমান বোধ করি সেই মুহুর্ত্তেই হাসির হাওয়ায় ভেসে চলে বেতো! কিন্তু তা হ'বার নয়।

কুসমি রাগ ক'রে বাঁধের গা বেয়ে উঠ তে লাগ্লো—বাড়ী ফিরবার তার ওই সোজা পথ। বাঁধের মাথার কাছাকাছি উঠেই সে থমকে দাঁড়ালো— এবং একটা অস্ফুট আর্ত্তরব ক'রেই ভাড়াভাড়ি নেমে এলো—প্রায় গড়িয়ে নামলো বল্লেই হয়।

মোহন কাছে এসে শুধোলো—কি?

কুসনি ঠোটের উপরে তর্জনী স্থাপন ক'রে বল্ল—চুপ! বাবা!

মোহন বল্ল—তবে ওদিক দিয়ে ঘুরে চল! পূর্ব্ব মুহুর্ত্তের রাগের কথা বিশ্বত হ'বে কুসমি মোহনের হাত চেপে ধরলো—তথন হু'জনে সম্ভর্পণে মাঠ ভেঙে বাড়ীর দিকে চল্ল।

মোহন শুধোলো—দেখেছে ? কুদমি বল্ল—না। কে বলবে এক মুহূর্ত্ত আগে তাদের মধ্যে রাগারাগি হ'য়েছিল ? কৈশোরের রাগারাগি, মানঅভিমান পরিণত বয়সের অন্তরাগের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি মধুর।

বাংধর বিপরীত দিকে কথা হচ্ছিল। পরস্তপ শুধোলে—আপনার একটিই তো সন্তান ? ডাকু বল্ল—হা. সন্তান বলতে এই একটি মেয়ে।

পরন্তপ বলল—বিয়ে হ'রেছে কি ?

পরন্তপকে শুধোলো—আপনার সন্তানাদি ?

পরস্তপ বললো—আমি তো সংসার করিনি। তার কথা শুনে ডাকু বলল —ভাল করেছেন, মশায়, ভালো করেছেন—অমন ঝল্লাট আর নেই। দেখুন না কেন, আমার একটা বই নেয়ে নয়, তাকে নিয়ে কি করবো ভেবে পাইনে, কেমন ক'রে মানুষ করবো, কোথায় বিয়ে দেবো—চিন্তায় ঘুম হয় না।

রোক্তম থাঁ—সমর্থন জানিয়ে বলল—জে। তিন জনে সোজাপথে বাড়ীর দিকে ফিরছে।

কুসমি ভেবেছিল যে লুকিয়ে বাড়ীতে চুকবে, কেউ দেথ্তে পাবেনা, কিন্তু থিড়কি দরজা দিয়ে চুকেই দেখে ক্ষান্তবৃড়ি দাঁড়িয়ে আছে, পাশ কাটিয়ে পালাবার উপায় নেই।

ক্ষান্তবৃড়ি কুসমিকে দেখে শুধোলো—কোণায় গিরেছিলি রাক্ষ্দি, আমি যে কোকে খুঁজে মরছি।

কুসমি বলল – রাক্ষ্সি চরাবরা করতে যাবে না? এই বলে সে শাহনাসিক হুরে আবৃত্তি করলো—হাঁউ মাউ থাঁউ, মানমের গন্ধ পাঁউ।

कास्तर्ि वनन-क' है। मानूब व्यनि ?

কুসমি বলন — কি বিপদেই না আজ পড়েছিলাম, জটাই বুড়ি, একটা মান্তৰ আজ আমাকে কামড়ে দিয়েছিল আর কি ?

কুসমি ক্ষান্ত বৃড়িকে ঠাটা ক'রে জটাই বুড়ি ব'লে ডাকে।

ক্ষান্ত বৃড়ি কৃত্রিম ভয়ের স্থরে বল্ল — সাবধানে চলাফের। করিস নাতনি, কারণ রাক্ষ্যে যেমন মানুষ থার মানুষেও তেমনি রাক্ষ্য থেয়ে থাকে।

কুসমি বল্ল—তাই তো আজ দেখলাম। অনেক কটে প্রাণ বাচিয়ে ফিরেছি।

ভগবান জানেন কুসমির কথা একেবারে মিথ্যা নয়।

এবারে পরিহাসের লঘুভাব পরিত্যাগ ক'রে ডাকুর মাতা বল্ল—হারে, কুসমি, তুই যে একা একা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াস, ভোর যে বিয়ের বরস হয়েছে।

কুসমি বলে — সেই জন্তেই তো ঘূরি, জটাই বৃড়ি।
ক্ষান্ত বলে — কেন, নিজের বর নিজে খুঁজছিস বৃঝি।
কুসমি বলে—আর করি কি, তোমরা ধগন খুঁজবে না।

তারপরে একটু, থেমে বলে—তাছাড়া, বিয়ে হলেতো একা একা বিদেশে পাঠিয়ে দেবে, তাই এখন থেকে সইয়ে নিচ্ছি।

ক্ষান্ত বৃড়ি পা হ্রখানা ভালো ক'রে মেলে দিতে দিতে বলে, ভয় নেইরে, কাল তোর বাপকে তোর বরের সন্ধান করতে বলেছি।

কুসমি বলে—তাতো বলবেই, আমি থাকাতে বাড়ীর ত্থ থি ছানা মাথন সবটা যে তোমার ভাগে পড়ছে না।

তারপরে ক্যত্রিম হৃঃখের সঙ্গে বল্ল—আমার মা থাকলে কি এত ভাড়াতাড়ি বিদায় করবার কণা ভাবতে পারতে ?

ক্ষান্ত বল্ল — তাই বই কি! বৌ থাক্লে কবে তোকে বিদায় ক'রে দিতো। আমি ঠাকুরমা বলেই এতদিন চুপ ক'রে আছি।

কুসমি অন্ধকারে মুথ ভেঙিয়ে বলে উঠ্ল্—তুমি ঠাকুরমা না ছাই—তুমি একটি আন্ত জটাই বড়ি।

ক্ষান্ত নলল—আজ এইখানে বদে গল্পই করবি না, পাকের খরে একবার যাবি ?

কুসমি বল্ল—আমি তো সেই দিকেই যাচ্চিল।ম, তুমি তো মাঝ পথে আটকালে।

ত'জনে হেদে উঠ্ল। কুসমিকে আজ পারবার উপায় নেই।

非

মাকে কুসমির মনে পড়ে না। আনেকবার সে চেষ্টা করেছে মায়ের মৃর্টি
মনে আনতে, পারে নি। আনেকবার ভেবেছে, আহা ঘুমের মধ্যে কত কি
মাথামুণ্ডু অপ্ল দেখি, একবারটির জন্মে যদি মাকে দেখ তে পেতান। কিন্তু
কই স্বপ্লে তো মা তাকে দেখা দিল না। ত্রদৃষ্টের স্বপ্লেও সাল্পনা 'নেই।
আনেক দিন সে দৃঢ়সঙ্কল্ল ক'রে বসেছে যে আজ কল্পনাকে চালিত ক'রে
মায়ের মৃত্তি আবিদ্ধার করবে— কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টা স্বর্থ. হল্পেছে। কল্পনা
অধিক দূর এগোতে পারেনি, যেমন চোখের দৃষ্টি বিলের পরপার পর্যান্ত
যেতে পারে না, মাঝখানেই ধোঁয়ায়, কুয়াশায় মেঘে আর বাস্পে বাধা পায়।
তবু তো পরপার বলে একটা বস্তু আছে—তেমনি তার মা দৃষ্টিগোচর না
হ'য়েও আছেন—এই ভেবে সৈ সান্ত্রনা পেতে চেষ্টা করে।

বয়সের তুলনায় কুসমিকে কিয়ং পরিমাণে অতি-পরিণত মনে হ'তে পারে
—এ অভিযোগ অত্বীকার করবার উপায় নেই। বস্তুতঃ নিঃসঙ্গ-প্রান্ধ বিলবিচারিণী বালিকাটির মনের পরিণাম অন্ন বয়সেই কিছু বেশি এগিয়েছে,
—তার কারণ প্রকৃতির কোলে মামুষ হলে' পরিণতি ক্রত হয়। তপোবন
কন্যা শকুস্তন। কিছু পরিমাণে যে অকাল পরিণত টিল তাতে সন্দেহ নেই।

সেই বরসে ছলাকলার যে পারদশিতা সে দেখিরেছে তা কোন জানপদ কন্সার দারা হ'য়ে উঠ্ত কিনা সন্দেহ। অবশ্য দ্বীপারনী মিরান্দার কথা অনেকে তুলবেন। সে-ও তো নিংসঙ্গ, সে-ও তো প্রকৃতিলালিতা, তবে তার এমন অপরিণতি কেন? কিন্তু সে কি বাস্তবিকই নিংসঙ্গ ছিল? আমি তা মনে করি না। পিতার প্রভাবের দ্বারা সে এমন সর্কতোভাবে আবিষ্ট ছিল যে কি নিজের দিকে, কি প্রকৃতির দিকে তাকাবার অবকাশমাত্র তার ছিল যে কি নিজের দিকে, কি প্রকৃতির দিকে তাকাবার অবকাশমাত্র তার ছিল না। যাত্তকর পিতা সহস্ররূপে যেন কন্সাকে পরিবেষ্টিত ক'রে রেখেছিল। পিতৃপরিচর্যাার উচ্চ প্রাকার মিরান্দার দৃষ্টিরোধ করে রেখেছিল, তুস্তর সমুত্রও তেমন নিশ্চিত বাধাস্মষ্টি করতে পারেনি, বেচারা নিরান্দা পিতৃমর জনতার মধ্যে নিজের আসন্ন যৌবনের বার্ত্তা জানতেই স্ক্র্যোগ পার্যান—তাই সে এমন অপরিণত-প্রার ছিল। একান্তভাবে জনপদক্তা নয় বলেই কুসমি অকালে আত্মসচেতন হ'রে উঠেছিল। তাছাড়া আরও অনেক কারণ পাঠকের অগোচরে এই পরিণতির তালকে জত্তরে করে দিয়েছিল। মোটের উপর কুসমিকে আমাদের ভালোই লাগে।

দীপ্রিনারায়ণ কতকগুলো ইটের আর কাঠের টুকরো নিয়ে একটা বাড়ী ইতয়ারি করতে বদেছে। কিন্তু বাড়ী তৈয়ারি করা যে এত কঠিন আগে কি দে জানতো? ইটের পরে ইট সাজিয়ে থানিকটা উচু হ'য়ে উঠলেই হঠাং সব কেন যে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে দীপ্তি তা বৃষ্তে পারে না। হ'তিনবার এইভাবে তার বাড়ী ভেঙে পড়বাব পরে সে মূথ তুলে বিশাল কৃঠি-বাড়ীর দিকে চাইলো! কৃঠি বাড়ী কত বছ আর কতকাল ধরে—এমনি দাড়িয়ে আছে, নড়বার পড়বার নাম করে না,—ভেবে দীপ্রির বিশ্বয়ের অন্ত থাকে না, তার ছোট বৃকটার মধ্যে কেমন যেন বিশ্বাস জ'মে উঠতে থাকে শুধু ইট কাঠ দিয়ে এবাড়ী তৈয়ারি হয়নি, তার সঙ্গে মন্ত্র-তয় আছে, নইলে তার অতটুকু বাড়ী ভেঙে পড়ে আর এত বড় বাড়ী থাড়া হ'য়ে থাকে কোন জাহতে! সে ভাবে ওই মন্তরটা শিথে নেবে বৃড়ো রাজমিম্বি সাব্বাজের কাছে থেকে।

সাব্রাজ ধ্লোউড়ির একমাত্র রাজমিন্তি, মাঝে, মাঝে কুঠিবাড়ীতে পলাস্তারা মারবার জন্মে আসে—দীপ্তি তাকে দেখেছে। দীপ্তি ভাবে বড়োকে দেখলেই 'জান' বলে মনে হয়। রোগা থিট্থিটে চেহারা, চিবৃকের উপরে একগুচ্ছ শাদা দাড়ি, পাকা গোফ সত্যন্ত ছোট ক'রে ছাঁটা, চোখের ভুক্ত মায় চোখের পাতার লোমগুলি অবধি পেকে গিয়েছে, পরণে একখানা ডুরে তবন, কাঁধে গামছা, ভানহাতে 'করনি'। সাব্রাজের সঙ্গে আসে জন হুই ছোকরা বয়সের রাজ। তারা আসে, দেয়ালের সঙ্গে থাড়া ক'রে বাঁশ বাঁধে, বাশের আগায় একটা ভাঙা শুড়ি আর একটা ঝাঁটা বেঁধে দেয়। তথন সাব্রাজ উপরের দিকে তাকিয়ে তিনবার সেলাম ক'রে বাঁশ বেয়ে উপরে উঠে যায়—হাত পা একবারও কাঁপে না। দীপ্তি ভাবে মস্তর না জানলে এমন কথনই সম্ভব হ'ত না। ওরকম বৃড়োর তো সোজাপথে প'ড়ে মরবার কথা! আর সে উঠে যায় কিনা বাশের ভারা বেয়ে, অত উচুতে একথানা সরু বাশের উপরে কেমন স্বচ্ছনে চলাফেরা করতে থাকে! মন্তর জানে সে নিশ্চয়! দীপ্তি ছির করে—এবারে দেখা হলেই সাব্রাজের কাছ থেকে বাড়ী খাড়া রাথবার মন্তরটা শিথে নেবে।

কিন্তু সেত' আজ হচ্ছে না, আজ বাড়ী থাড়া রাথবার উপায় কি ? ইটের স্তুপের কাছে বসে দে ভাবতে থাকে। একবার তার মনে হয় মোহনদা-ই বা আসে না কেন ? মোহনদা এলেও যে কাজ চলতে পারে।

বাস্তবিক মন্ত্রের বদলে মোহনের সাহাব্যও কম কাধ্যকরী নর।
দীপ্তি বাড়ী তৈয়ারি করতে আরম্ভ করলে মোহন সাহাব্য করে।
সাহাব্য এমন আর কি? ইটের পরে ইট সাজাতে কি আর
দীপ্তি-জানেনা? খুব জানে, কেবল শুস্ভটাকে শক্ত ক'রে ধরে রাথবার জন্তে
মোহনের দরকার হয়। মোহন হাত দিয়ে ইটের শুপ্টাকে ধ'রে রাথে।
দীপ্তি ভাবে মোহনের গায়ে খুব জোর। অবশু মোহনের মতো বয়স হ'লে
তার গায়েও অমনি জোর হবে, তথন আর মোহনের সাহাব্যের আবশুক হবে
না। কিন্তু তার চেয়েও ভালো হয় সাবুরাজের কাছ থেকে মস্তর্মটা শিথে
নিতে পারলে।

সে ভাবে মন্তরটা শিথবার আরও একটা অতিরিক্ত কারণ এই যে আজকাল মোহন আর বড় আসে না, কেবলি ঘন ঘন কুসমির কাছে যায়। ওতে দীপ্তির বড় বিশার লাগে। সে ভাবে মোহনদার এত বয়স হ'লো তবুসে মেয়ে মানুষের কাছে থাক্তে ভালো বাসে কেন? দীপ্তি ভো তার দাসী অধিকাকে এড়িয়ে চল্তে পারলেই বাঁচে! দীপ্তি লক্ষ্য করেছে

আগে বখন তারা তিন জনে মাঠের মধ্যে ঘুরতো মোহন দীপ্তির কাছে কাছেই থাক্তো—এখন একটু স্থবিধে পেলেই ওরা হ'জনে আলাদা হ'য়ে একদিকে চলে যায়। এই সব কথা মনে প'ড়ে দীপ্তির হাসি পায়, ভাবে, মোহনদার ছেলে মায়্বি যেন দিন দিনই বাড়ছে।

দীপ্তির একদিনের কথা মনে পড়লো। তিনজনে বিলের শুক্নো তলিতে গুরছিল, এমন সময়ে মোহন বল্ল—দীপ্তিবাস্, তুমি এখানে ব'সো, ওখানে জলে পদ্মক্ল কূটেছে তোমাকে এনে দিছি। দীপ্তি ব'সে রইলো, কিন্তু ওরা আর কেরে না, এদিকে দক্ষা হয়-হয়, ডাকাডাকি করলো, কেউ উত্তর দিলে না। তথন দীপ্তি বাব্য হ'য়ে চলল পদ্মক্লের দিকে। কিছুদূর গিরে দেখতে পোলা যে বিলের মাঝে এক জায়গায় অনেক পদ্মক্ল কূটেছে —কিন্তু মোহন আর কুসমি কই? শেষে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখে, একি ছেলেমান্থী, দীপ্তি হাসি চাপতে পারে না, মান্তবে নাকি এমন কাজও ক'রে থাকে, ছি: ছিঃ, দীপ্তি দেখতে পার যে একরাশ পদ্মক্ল সামনে রেখে মোহন কুসমিকে ফুল দিয়ে সাজাছে ! পদ্মর মালা গেঁথে তার হাতে, গলায়, কোমরে পরিয়েছে, এবারে মাথায় দেবার জন্তে পদ্মক্লের শুকুট তৈয়ারি করছে। দীপ্তি ভাবলো এমন ক'রেও ফুলগুলো নই করে—তার চেয়ে কচি কচি বীজগুলো থেলে কি মজাই না হ'ত !

এমন সময়ে চন্কে উঠে সে ওন্তে পায়, কি দীপ্রিবাবু তোনার বাড়ী কতদ্র?
দীপ্তি বলে – মোহনদা, তুমি না এলে বাড়ী খাড়া থাকে না — একটু
ধরতো, দেখো আমি কত তাড়াতাড়ি তৈরারি করতে পারি।

দীপ্তি ক্রত ইটের পরে ইট সাজিয়ে উচু ক'রে ক'রে তোলে, মোহন শক্ত ক'রে চেপে ধরে রাখে। দীপ্তি বলে—মোহনদা, এই তো হলো ছটো খাশা—এর উপরে এবারে একটা কাঠের বরগা বসাতে হবে—তাহলেই বাস্! এই বলে সে হাতে তালি দিয়ে ওঠে, মোহন একটু চম্কে উঠ্তেই স্তম্ভ ছটো হড়মুড় ক'রে পড়ে যায়।

মোহন বলে, এবারে তোমার দোষ নেই দীপ্তিবাবৃ, ভূমিকম্পে পড়েছে।
দীপ্তি আবার গাথতে উন্নত হ'লে মোহন বলে—দীপ্তিবাবৃ, আছ
সারাদিন কি বাড়ী গাথা নিয়ে থাকলেই চলবে ? বোড়ায় চডবে কথন ?

ঘোড়ার চড়বার নাম শুনেই দীপ্তি সোজা হ'রে দাঁড়িয়ে ওঠে, বলে, চলো, এই ব'লে সে মোহনের হাত ধরে টানতে স্থক করে। বাড়ী তৈয়ারি করবার সঙ্কল সে এক মৃহুর্ত্তে ভূলে যায়।

মোহন মনে মনে হাসে, ভাবে ছেলেমান্ত্রধ আর কাকে বলে—এক মৃহুট্টে দব ভূলে যায়। তারপরে দীপ্তির আশু বিশ্বতির সঙ্গে নিজের নিষ্ঠার তুলনা ক'রে একপ্রকার গোরব অন্তভব করে। ভাবে আমার যত কাজই থাক না কেন কাউকে কোন প্রতিশৃতি দিলে কথনো কি বিশ্বত হয়েছি! কই, বলুক দেখি কুসমি, কথনো তার কাজে অবহেলা করেছি। কসমির প্রতি দায়িত্বপালনকে সাধারণভাবে দায়িত্বপালনের প্রতীক কল্পনা ক'রে নিয়ে দে আত্মপ্রসাদ অন্তভব করতে পাকে। উদার্য্যের আতিশয্যে দীপ্তির প্রতি সে সন্থারতা অন্তভব করে—বলে, বয়সে দব ঠিক হ'য়ে যাবে—এপনো ছেলেমান্ত্র্য কিনা!

মোহনের হাত ধরে টেনে দীপ্তি মাঠের দিকে এগোতে থাকে—এমন সময়ে মুকুন্দ এসে উপস্থিত হ'য়ে বলে, মোহন দাদাবাবু তোমাকে ডাক্ছে।

মোহন একবার দীপ্তির দিকে একবার মৃকুন্দর দিকে তাকায়—কিন্তু উপায় নেই ; সকলেই বোঝে যে দাদাবাবুর ডাকে যেতেই হবে।

মোহন বলে—দীপ্তিবাব, তুমি এগোও, আমি বাবো আর আসবো।
দীপ্তি একাকী মাঠের দিকে অগ্রসর হয়।

\*

মোহন বাড়ীব ভিতর পৌছলে দর্পনারায়ণ বলে—মোহন, ছাদের উপরে চল—একবার বাধটা ভালো ক'রে লক্ষ্য করা যাক।

মোহন বলে — দাদাধার, এখান থেকে লক্ষ্য করা যাবে কেন? সে যে অনেক দুর।

দর্পনারায়ণ বলে — চল্ না দেখাই যাক কি হয়। ছ'জনে তেতালার ছাদেখ উপৰে পৌছে বিলের দিকে তাকায়। ক্ঠিবাড়ীটা মস্ত উচু, আশে পাশে কোগাও আর উটু বাড়ী না থাকায় চারদিকে অনেকদূর পর্যান্ত কেথা যায়। তিনদিকে বিলাধ প্করছে পিছন দিকে পলোউড়ি গ্রামের বাড়ী ঘর আর গাছপালা।

তথন বৈশাথ নাদের মারামাঝি, গাঁৱের দিকে তাকালে দেখতে পা ওয়া যায় আমের গাছগুলোতে ঘন সবৃত্ব ফল, এখনো রং ধরেনি; কাঠাল গাভের ডালপালার ফাকে ফাকে ফণিভ কচি দাঁঠাল; কুঠি বাড়ীর বাগানের লিচ গাছটার মাথায় পাকা কলেব লাল বঙের প্রালেপ; বাতাসপড়া বিকেল বেলার আকাশে ঝাউলাছগুলো শশানের চিতার উর্দ্ধোথিত ধুমনালির মতো তরে; একটা পাপিয়া চোখ-গেল চোখ-গেল আর্তনাদ করতে করতে বিষম যত্রণার বেগে আকাশের একদিক গেকে আর একদিকে ছুটে হলে গেল। গাছপালার মাথাগুলোর বাধা এড়িয়ে মাঠের দিকে তাকালে জনপদের আভাস পাওয়া যায়। ওখানে কে যেন ঠকাঠক আ ওয়াজে গরুর খোঁটা চলবার চেষ্টা করছে, লোকটার হাতের মুগুর খোঁটার মাথায় পড়ছে— তারপরে শক্ষটা কানে আসছে; কার একটা গরু খোঁটা থেকে ছাড়া পাওয়া মাএ পথঘাট বিচার না ক'রে বাড়ীর দিকে ছুটেছে। গায়ের ডাইনে মস্ত একটা মাঠ, লোকে বিলের মাঠ বলে, হয়তো কোনকালে বিল্লের অংশ ছিল—এখন

W.

সেটা থাস-ঢাকা জমি, গক্ন বাছুর চরে। মারথানে রড়ে-ভাঙা নেড একটা বটগাছ।

আর গায়ের দিক থেকে কিরে বিলের দিকে তাকালে—চোথের ঘোড়দৌড়ের কোথাও তো বাধা নেই। গায়ের নীচেই অনেকটা জমি শুক্নো.
শীতকালে দেখানে এক দকা চৈতালি কদল কলেছিল—এথনো তার চিহ্নস্বরূপ
কাটা কদলের শুল্ক গোড়াগুলো রয়েছে, গোকতেও সব নিঃশেষ করতে
পারেনি। তারপরের জনিতে কদলের চিহ্ন নেই, বুঝ্তে পারা বায় চৈতালি
বুনবার সময়ে দেখানে জল ছিল—তারপরেই জলের গায়ানা আরপ্ত হ'য়েছে
—কেবল জল কেবল জল—বেশিদ্র আর চোথ চলেন।—ধোরায় কুয়াশাল
বাধা পায়। বিলের মাঝে নাঝে এখানে প্রথানে উচু ভাঙা জমি দেখানে
গাছপালা, আর খোড়োঘর, পর্বতপ্রমাণ উচু খড়ের শুপে আর গোলাকার
ধানের মরাই।

দর্পনারায়ণ ছাদের এক প্রান্তে গিয়ে নোহনকে বল্ল—নোহন আমাদের বীষ্টা দেখতে পাজ্ঞিদ?

মোহন বল্ল— ওই পূব দিকটার আমাদের বাঁধ জানি। কিন্ত এতদূব থেকে দেখা যাবে কেন ?

আছা এবারে দেখতে। দেখতে পাস কিনা—বলে দর্পনারায়ণ ছোট একটা বাক্স খুলে গোলাকার লম্বা একটা নলের মতো বস্তু তার হাতে দিল। নোহন সেটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে বল্ল—এযে একটা চোঙা। দর্পনারায়ণ বল্ল—চোঙাতো বটে, আর কি আছে দেখ্। মোহন এদিক ওদিক দেখে বল্ল—ছ'দিকে ছ'টুকরো কাঁচ বসানো!— এ কি জিনিষ দাদাবার ? এদিয়ে কি করে ধ

দর্পনারাম্বণ খলে—কি করে কি রে ! দেখে। দেখবার জক্তে তোকে দিলাম—দেখুনা—চোখে লাগা।

সমস্তটা একটা ঠাট্টা মনে ক'রে মোহন চুপ ক'রে থাক্লো।

তথন দর্পনারায়ণ সেটা তার হাত থেকে নিয়ে নিজের চোথে লাগালো— বলন—এই দেখ, এবারে আমাদের বাধটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

মোহনকে লক্ষ্য ক'রে শুধালো বাঁধের উপরে তুটো গোরু চরছে দেখ্তে পাচ্ছিদ ?

মোহন বলল—বাঁধই দেখতে পাচ্ছিনা তার গোর !

তারপরে একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলন—ঠাট্টা করছো না তো দাদাবাবু ?

—নিজেই দেখনা, ঠাটা কি সত্যি – এই বলে দর্পনারায়ণ বস্ত্রটা মোজনের .চাথের কাছে ধর্বা মাত্র – মোহন ভয়ে, বিস্ময়ে চীংকার ক'রে উঠ্ল— গোক কোণায় দাদাবার, হটো মান্তব!

দেখি, দেখি, বলে যন্ত্রী আবার নিজের চোখে ধরলো—বলে উঠল— তাইতোরে। আমাদের বাঁধেব গুণ আছে—গুখানে চবলে গোরুতে মামুষ হ'রে ওঠে।

যন্ত্রের মহিমায় মোহনের বিস্মানের অন্ত নাই, সে যন্ত্রটাকে আবার খুব শক্ত ক'রে চোখে লাগিয়ে – বলল—দাদাবার, মান্ত্র্যও আবার যে সে মান্ত্র্যু নয়, ডাকুরায় আর পারকুলের পরশুরাম সদার!

যন্ত্রবাবে পরথ ক'রে দর্পনারায়ণ বলল, তোর কথাই, ঠিক ! নেশ হ'য়েছে
— ওরা বাঁধটা দ্বেথ্ক। দেথ্ক যে আমরা বিলকে পোষ মানাতে পারি কিনা!
বিশ্বয়ের প্রথম ধাকা কাটলে মোহন বলল—দাদাবান, এতো বড় আজব
জিনিষ। এ বুঝি সাহেবদের কল!

দর্পনাবারণ বলল—সাহেবদের কলই বটে ! হাড়িয়ালের সাহেবদের কুঠি থেকে কিনে এনেছি।

মোহন বলল—বেশ করেছ দাদাবাব। আমাদের বাধ পাহারা দেওয়ার স্ববিধে হবে।

দর্পনারায়ণ বলল—সেই জন্মেই তো এনেছি। সেদিন হাঁড়িয়ালের কুঠিতে গিয়েছিলাম, কুঠিয়াল সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাদের দেশ থেকে এই রকম ছটো যন্ত্র নূত্র চালান এসেছে দেখলাম — একটা কিনে নিলাম : বাধ পাহারার কথা মনে ক'রেই কিনলাম।

বাধ পাহারার কাজ সহজ হ'ল ভেবে মোহন আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠ বলল—এ বেশ হ'ল দাদাবাবু, সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরে পাহারা দেওয়ার চেক্তে এ অনেক সহজ হ'ল। মাঝে মাঝে একবার ষষ্ট্রটা চোথে তুললেই হ'ল।

তারপর যন্ত্র থেকে যন্ত্র আবিন্ধারকদের বাহাছরি স্মরণ ক'রে বলে উঠল — তাইতো। সাহেবদের সঙ্গে কেউ পেরে ৩ঠে না।

তারপরে আবার সে যন্ত্রটা চোথে লাগিয়ে দক্ষিণের মাঠের দিকে তাকালো—বল্ল—দেখো, দেখো, দালাবাবু আমাদের দীপ্তিবাবু কেমন ঘেঁড়া দাবড়াচ্ছে—

দর্শনারায়ণ তাডাতাজি দ্রবীণটা চোণে লাগিয়ে বল্ল— ভাইতো ! কিছ পড়ে যাবে না তো ?

মোহন বলল—বলো কি দাদাবার ! এই বয়সে দীপ্তি যেমন পাকা সোয়ার হ'রেছে এমন আমি দেপিনি—'হুর রেকাব, গদি কিচ্চু লাগে না—কোন রকমে একটা দড়ি পেলেই হ'ল।

দর্পনারায়ণ য়য়য়য়াগে দেখ তে থাকে — দীপ্রি সোজা হ'রে বদে বা হাতে লাগাম ধরে আছে, ঘোড়া ছুট্ছে, বাং আবার মাঝে মাঝে হুছাট ছোট পা ছটো দিয়ে ঘোড়ার পেটে 'ওঁতোও মারে দেখছি! গৌরবে বাপের মুথ উজ্জল হ'য়ে ওঠে। ওই বালকের ক্রতিত্বে দর্পনারায়ণ যেন তার দ্রবন্তী আশার উপকূলের আভাস দেখতে পায়। চোথ থেকে দ্রবীণ আর তাব নামতে চায় না।

কিন্তু আর দূরবীণের দৃষ্টি চলে না—অন্ধকার ক্রমেই ঘন হ'রে আসছে।
তথন মোহন বলল—দাদাবাবু, আমি মাঠের দিকে চল্লাম, দীপ্তিবাবুর
ঘোড়া ধরতে হবে। মোহন বিদায় হ'রে গেলে দর্পনারায়ণ অভ্যান্ত পায়চারিতে
প্রবৃত্ত হ'ল।

쌺

অনেকদিন পরে দর্পনারায়ণের মনে আছ বছ আনন। দূরবীণের দৃষ্ঠিতে আকাজার অন্ধুন ছটিকে আজ দে দেখতে পেয়েছে— কত দিনের সাধনার, কত বাত্র বাসনার কল। বিলের দিকে তাকিয়ে দেখেছে নিজের চেষ্টায় তৈয়ারি বাধটাকে আর দক্ষিণের মাঠে দেখতে পেয়েছে দীপ্তিনারায়ণ বোড়ায় তেপে ছুট্ছে। এখনো বিল শুকিয়ে জনপদ বসবার বিলম্ব আছে, এখনো নাপ্তিনারায়ণের পাকা বোড়সোরার হ'য়ে উঠ্বার অনেক বাকি—তব্ প্তনা তো দে দেখতে পেয়েছে। অন্ধুরে বনস্পতিদর্শনের আনন্দ পায় বলেই মানুষ মানুষ।

সে আছ তিন চার বছর আগেকার কথা। গুরুদাসপুরের ডাকাতি বলা ক'রে কির্মার পরে দর্পনারায়ণের মনে একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল। সে ভাবলে—নিছামিছি মারামারি ক'রে লাভ কি? পরস্তুপকে হত্যা করতে পারলেই কি সে তার জনিদারি, প্রতিষ্ঠা, পত্নী সব কিরে পাবে? • সে ভাবলো যে পরস্তুপকে হত্যা করতে গিরে হয় তো সে নিজেই হত হবে, তখন পিত্যাত্হীন, সহারসম্পদ্ধীন দীপ্তির কি গতি হবে? এই রকম পাচ কথা ভাবতে ভাবতে তার কিছক।ল গেল।

অমন সময়ে এক ঘটনা ঘট্ল। বেগানে বাঁধ তৈবারি হ'য়েছে, বৈশাথের শেষে একদিন দর্পনারায়ণ সেগানে বিকাল বেলায় দাঁড়িয়ে ছিল, তথনো জল বাডতে আরম্ভ হয়নি। অমন সময়ে সে একটা সোরগোল শব্দ শুন্তে পেলো যেন অনেক লোকে মিলে এক সঙ্গে আর্ত্তিবিলাপ করছে। কোথায় কি ঘটছে দেখবার জন্তে যখন সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে তখন দেখ্তে পেলো একদল চাষাভূষো শ্রেণীর লোক বিপন্নভাবে ছুট্ছে। দর্পনারায়ণ তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল—শুধোলো, ব্যাপার কি? তারা বল্ল—বাবু, আমাদের

সর্বনাশ হ'ল ! কেউ বল্ল — সব গেল, কেউ বল্ল — সারা বছর ছেলে মেবে নিয়ে থাবো কি ? কেউ কেউ স্বীকারোক্তি ক'রে ফেন্ল — সাধে কি আর ডাকাতি করি!

ব্যাপারটা এই। বিলের প্রান্তে ধারা শাতের সময়ে চৈতালি চাষ করে এরা সেই দলের। চৈতালি উঠে গেলে - বর্ধার জল আসবার আগে এরা অল্পনের মধ্যে একটা জলি ধান বা জৈছি ধান কলিয়ে নেয়। যমুনার জল সব আগে আসে, কিছু তা জৈছির প্রথম সপ্তাতের পূর্বেই নয়। তার আগেই জলি ধান পাকে, চাষীরা কেটে নিয়ে যায়। এ ধান গুরু স্থপান্ত নয়, কিছু চাষীদের কাছে ওই মহার্ঘ, বিলের মধ্যে ভালো ধান পাবার সন্তাবনা কোথায়? কিছু কোন কোন বার বৈশাথের শেষেই যমুনার বান এসে পড়ে, তথন আর জলি-ধান ঘরে নেওয়া সন্তব হয় না। আর কাঁচা ধান নিয়েই বা কি লাভ? কেউ কেউ গোরুকে থাওয়াবার জক্তে কাঁচা ধান কেটে নিয়ে যায় বটে —কিছু অধিকাংশ লোকে সে পরিশ্রমও করে না।

এবার নির্মিত সমরের পূর্বেই বান এসে পড়েছে—ধানের জমি ডুব্তে আরম্ভ করেছে।

দর্পনারায়ণ শুধোলো—তোমাদের জনি কতদ্রে?

দলের একজন বল্ল — ওই বে দেখা যাচছে, এই বলে দূরে অঙ্গুলি নিদেশ করলো।

দর্পনারায়ণ বল্ল—এখন কি বাঁচাবার কোন উপায় নেই ? সেই ব্যক্তি বল্ল—হুজুর! খোদার মার।

দর্পনারায়ণ বল্ন — থোদার হাতে সব ছেড়ে দিলে চলবে কেন ? নিজের হাতে ভার নিতে হবে, তাইতো থোদা মান্নথকে হাত দিয়েছেন।

কথাটা যেন তাদের মনে লাগল, এমন কথা তারা আগে শোনেনি। ওই দলটির মধ্যে হু'জন ছিল প্রধান নবীন আর নজির—সবাই মুসলমান। নবীন বল্ল — গুজুর, কথা পুর গাঁটি। কিন্তু এ বছরে হাত লাগিয়েও বাত হবে না। ক্ষেতের মধ্যে ইাটু জল হ'য়েছে—আজ রাতেট ডুবে যাবে।

নজির বল্ল হজুর যদি পিজে থাকেন তবে আগামী বছর যাতে দ্যৰ মারা না যায় তার জতে সকলে হাত লাগাতে রাজি আছি।

দর্পনারায়ণ বল্ল—তোমরা যদি রাজি থাকো তবে পিছ্নেকেন ্থাদেব সকলের সম্বাধে এসে দাছাবো।

তথনি নবীন আব নজিরকে নিয়ে কোথায় বাধ বাধা বার তার তদ্বিব তক ক'বে দিল। যেখানে বাধ তৈয়ারি ভ'য়েছে—ভার ত'দিকে অনেকটা ক'বে উচু জমি আচে—মারগানে কয়েক রশি ফাঁক। দর্পনারায়ণ তাদের ্ঝিয়ে বল্ন—এই ফাকটা মাটি দিয়ে ভরিবে দিতে পারলে এদিকের প্রকাণ্ড মাইটাকে ব্যার জলেব আল্লেণ থেকে বাঁচানো সন্তব। আর ব্যার জল দি চ্কতে না পারে, তবে এদিকে আউশ, আমন যা খুনা কলানো যেতে পারবে। কথাটা ভাদের মনে ধবলো।

ন**ীন বল্ল তজুর, এই ফাকটা ভরিয়ে তোল। এমন আর কঠিন কি ?**দর্পনারায়ণ বল্ল — বাবা, মন করলে কোনো কাজই কঠিন নয় । **একস্ক**মন ক'রে কয়জন ?

নজির বল্ল—জজুর, আমরা এতজন আছি।

দর্পনারায়ণ বল্ল -- দেই জরেই তে৷ ভয়, বত জন তত মন !

নজিব বল্ল—কাঙ্গার বেলার তাই বটে, কিন্ত ভাতের বেশার আমাদের মন একটা বই নয়, তাও আজ থেকে জজুরের জিন্মায় রেখে দিলাম।

দর্পনারারণ খুশী হ'ল — বল্ল — বেশ আমি জিম্মাদার হলাম। যা বল্বো করতে হবে। কিন্তু এবছরে আর সময় নেই।

তারপর বছর চৈতালি ফগল উঠে চাধীদের কাজ হালা হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্ব নিরূপিত স্থানে বাঁধের কাজ আরম্ভ হল। নবীন আর নজিরের সঙ্গে প্রায় শ দেড়েক চাধী গৃহস্থ ঝুড়ি কোদাল নিয়ে এসে হাজির হল। মোহনকে সঙ্গে ক'রে দর্পনারারণ এলো। প্রথম ঝুড়ি মাটি দর্পনারারণ নিজে নিধে গিরে ফেল্ল। বাধের কাজ জ্রুত অগ্রসর হ'তে থাকলো। কিন্তু শেষ প্রয়ক্ত্রীধ টেকানো গেলে। না। কাচা বাধের উপরে বর্ষার জল এসে প'ড়ে স্বধ্বসিয়ে দিল।

চাষী গৃহস্তর। শিশুর মতে। অসহায়, তারা ব'সে পড়ে বলন – হুজুর সং গেল! খোদার মার ছনিয়ার বার।

দর্পনারায়ণ বলল — তোমরা বৃক্তে পারোনি বাবা সব! জল হচ্ছে গিয়ে শয়তান। শয়তানে আর মান্ত্যে লড়াই চলছে। এক বছরে কি শয়তানকে হারানো যায় ?

তার কণা শুনে কেউ কেউ বনল -- ঠিক কণা হুজুর। দর্পনারায়ণ বলল -- আসছে বছর শরতানকে ঠেকাবো।

তারপরের বছর আবার স্বাই মিলে বাঁধ বাধা আরম্ভ করলো—এবারে আর বাঁধ ভাঙলো না। কিন্তু চাম করাও স্মুত্ত হ'ল না, বাঁধের কাজে স্বাই ব্যক্ত, চাম করবে কে ?

দর্পনারায়ণ বলল — আসছে বছর কসল বোন। ধবে, এবারে বাধ বাঁধা হ'ল।

আসছে বছর অর্থাৎ যে-বছরের কথা আমরা বলছি বাধের আড়ানে ফসল বোনা হবে হির হ'য়ে গেছে। বারা বাধ রচনার সাহার্য করেছিল, তাদের সকলের মধ্যে নিজ নিজ প্ররোজন অনুসারে জমি বিলি হ'য়ে গেছে। কেন্দ্র দর্পনারারণ করেছে—স্বাই তার ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে। কিন্দু এখনো কেউ লাঙল দিতে আরম্ভ করেদি, বানের প্রথম ধাকাটা দেখে স্বাই কাজ আরম্ভ করবে হির করেছে। মোহনের উপরে বাধ পাহারার ভার। শয়তানের আক্রমণের সংবাদ সকলকে সে জানাবে। বর্দ্ধিয় জ্বারেখার দিকে তাকিয়ে মোহন সারাদিন বাধের উপরে পাহারা দিয়ে বসে থাকে। বসবার জন্তে সে একথানা টুঙি ঘর তুলে নিয়েছে।

এই গেল দর্পনারায়ণের মনের এক দিকের কথা। আব এক দিকে ছল দীপ্তিনারায়ণ। দীপ্তি বারপুক্ষ হবে, ঘোড়ায় চড়া, লাঠি ভলায়ার থকা শিথনে, বন্দুক চালানো শিথনে—এই ছিল তার ইচ্ছা। পুত্রের বর্ষ বছর সাতেক হ'তে না হ'তে তাকে ছোট একটা টাট ঘোড়া কিনে দিন দর্পনারায়ণ, মোহনকে দিন শেখাবার ভার। মোহন পাকাসোয়ার গার আরও ইচ্ছা ছিল যে দীপ্তি আব কিছু বড় হলেই তাকে অস্ত্রশিক্ষা দেবে। নিজেই দিতে পাবনে। নোহন বল্তো, দাদাবার, দীপ্তি আর একট্ বড় হোক এপনি তাগাদা কেন ?

দর্পনারায়ণ বলে—ছেলেনেলা থেকে আরম্ভ করলে তবে তো হাত পাকবে, থার হাছাড়া ও বড় হ'রেছে বই কি !

দর্পনারায়ণ যেন কেবল প্রাণপণ ইচ্ছাশক্তির বলেই পুত্রকে ঠেলেঠুলে নিম্নন্ধ ক'রে তুল্তে চায়! তার ইচ্ছা ছিল দীপ্তি বীরপুরুষ হ'য়ে উঠ্লে হয় তো একদিন পিতার অপনানের প্রতিশোধ নিতে পারবে। ততদিন যদি পরস্তপ জীবিত না থাকে তার পুরতো থাকবে।

আজ নীপ্তিকে ঘোড়ায় চ'ড়ে ছুটতে দেখে নন্টা তার ভারি খুনাঁ ° হ'য়ে উঠ্ল! সুপ্ত প্রতিহিংসাবৃত্তি পুত্রের ক্লাতত্বকে অবলগন ক'রে জেনে উঠ্ল, সে ভাবলো, সিদ্ধিলাভের দিকে এগোছে। একদিকে ওই বাধ, বিলের পোন মানবার চিহ্ন, ত'ার গুপ্ত জিগানার বাস্তব সাগকতা। আমার একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে ধাবমান ওই ক্ষুদ্র মানবক, নিজের মনের জিঘাংসার বাহ্তরপের দ্রগত ক্ষুদ্রায়তন! উল্লাসে তার বুক প্রকারিত হ'তে লাগ্লো—বিম্থী সিদ্ধি তার ক্রতলগত প্রায়।

## আর এক পক্ষ

বাদের উপরে একথানা জলটুণ্ডী তুলে নোহন সারাদিন পাহারা দিয়ে ব'ষে থাকে, সারাদিন এবং সারা রাত। নোহন ভাবে ভারি মজা। এখন আর তাকে বাড়ীর কাজকন্ম করতে হয় না, ক্ষেত গেরস্থালি দেখুতে হয় না, তার একমাত্র কাজ বাঁধপাহারা দেওগা। যাবে মাবে নবীন আৰু নজিব এসে থোঁজ নিয়ে থারা, বলে, কি মোহন ভাই, আনরা আসবো নাকি?

মোহন বলে—দূরকার হ'লে আসনে বই কি ? ওই দেখোনা কাঠেব পাজা—

এই বলে একরাশ শুকনো কাঠ দেখিয়ে দেৱ, ভারপরে বলে -দরকার হ'লে ওই কাঠে আগুন দেবে। তথন ভোমরা ছুটে এসো।
নবীন বলে—বানের জল এখনো রাবণ-দীগি পধ্যস্ত এসে পৌছয়নি,
এথানে আসতে দেৱি আছে।

বিলের অদূরবর্তী একটা অংশের নাম রাবণ-দীঘি।

নজির বলে—এবারে বানে যদি গত বছরেব মতো জোর ধবে তবে শীগাগিরই জল এনে বাঁধের গামে লাগবে।

নবীন বলে— ছুই বছর পরে জোর বন্ধা হর, এবারে বন্ধার তেমন জোর বাঁধবে না।

নজির বলে—হাঃ, জলের কি আবার নিয়ম আছে নাকি? শুনিসনি বাবু জলকে বলেন শয়তান!

মোহন বুকের উপর ছটো চাপড় মেরে বলে—শয়তান হোক আর ছষমন হোক আমার বাঁধভাঙা সহজ নয়। যাই হোক—তাই যদি বিপদে পড়ি, তবে কাঠের পাজায় আগুন দেবো, তথন যেন তোমরা এসো।

নবীন নজির তুইজন একদঙ্গে বলে—আমাদের গাঁয়ে পালা ক'রে

একজন রাত জাগে। তোমার আগুন দেপ লেই আমরা ছুটে আস্বো।

ধুলোউড়ি থেকে আধ ক্রোশ দূবে বিলের মধ্যে বাল্লভবা নামে তাদের গ্রমে।

নবীন ও নজির চলে যায়।

বিকেল বেলা একবার ক'বে দপনাবাহণ আসে, শুধার—কি রে, স্ব বিক আছে তো ?

মোহন বলে --দাদাবার, সব ঠিক। অটো শক্ষ টেনে টেনে দীর্ঘ উচ্চারণ করে।

দর্পনারায়ণ বলে—তোব অস্ক্রবিধা হলে বলিস, আমি মুকুন্দকে পাঠিয়ে দেবো।

মোহন বলে—ওটি ক'বে। না দাদাবাবু! আমি বেশ আছি। তা ছাড়া মুকুন্দ এলে দীপুৰাৰুকে দেখৰে কে?

নুকুন্দ ত'বেলা এদে মোহনকে ভাত দিয়ে যায়। দর্পনারায়ণের হুকুম নোহনের ভাত কঠিবাডী থেকে নাবে।

একদিন তপুর বেলা মুকুন্দর সঙ্গে দীপ্তিনারায়ণ এলো। এখন সে আর মোহনের সঙ্গ পার না। মোহনকে পেরে সে আর ফিন্নতে চারনা, বলে— আমি এখানে থাকবো।

মোহন কত বোঝালো, মুকুন্দ কত বোঝালো। তথন মোহন বল্ল—

ফুকুন্দা—শ্বীপুবাবু থাক্, বিকেলে এসে নিয়ে বেয়ো।

দীপ্তি বিকাল পধ্যস্ত রইলো। চজনে দূরবীনটা নিয়ে সারাটা ছপুর কাটিয়ে দিল। ভালো ক'রে বাধ পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মোহন দূরবীনটা চেয়ে নিয়েছিল দর্পনারায়ণের কাছে থেকে। বিকাল বেলা দীপ্তি দর্পনারায়ণের হাত ধরে কুঠিতে ফিরে গেল।

মোহন একটা বাঁশের খুঁটি হেলান দিয়ে দূরবীনটা চোথে লাগিয়ে

সারাটা দিন কাটার। দূরবীনদর্শনের প্রথম বিশ্বর তার আজো কাটেনি।
দূরবীন চোথে লাগালে সে দেখতে পায় দূরে বিলের মধ্যে নৌকা চল্ছে—
কথনো পালে, কথনো লগি থেলে, কত স্পষ্ট, কত কাছে, মাঝিমাল্লাগুলোকে
অবধি দেখা যার। বিশ্বরের ধাকা প্রবল বেগে অন্তুত্তব করবার উদ্দেশ্যে
দূরবীন চোথ থেকে নামিয়ে নের, কই কোথাও কিছু নাই। তথনি
আবার দূরবীন চোথে গাগায়—দেখে ওই বে তিনথানা নৌকা পাল কূলিয়ে
ছুটেছে। দেখা-না-দেখার বিশ্বয়কর সীমান্তে ব'লে একবার সে দেখে আর
একবার না-দেখে। সন্ধাবেলা তাসের দল যথন কেরে—তথন দূরবীনেব
মন্ত্রে চোথে দেখার অনেক আগে গেকে সে দেখতে পার, আবাব চোথের
দৃষ্টিতে মিলিয়ে যাবার অনেক পরে প্যান্থ সে দেখ্তে থাকে। তার
ভারি মজা লাগে।

সন্ধ্যার পরে আর দূববীন চলে না। তখন সে বানা বাজায়। তার শ্বপব একটি সন্ধী একটা কাঠের বানা। একটা ছেঁড়া বালিস মাথার দিয়ে বানাটা তুলে নিয়ে সে আপন ননে বাজাতে থাকে। বানীর করুণ স্থর রাজিয় অন্ধকার বনস্পতিকে আশ্রয় ক'বে সোনার রঙের আলোকলতাব মতো আকাশে বিতানিত হ'য়ে যায়, বোধ করি সেই আলোকলতার আবছায়। স্পর্শ তারাগুলোতে ভ জড়িয়ে লাগে—নইলে সেগুলো এনন শিউরে শিউরে উঠ্বে কেন? মোহন অন্থমান কর্তে চেষ্টা করে—তার বানার স্থর কতদূর যায়? তাদের গ্রাম প্রয়ন্ত যায় কি? একদিন সে মুকুল্লকে শুধিয়েছিল—মুকুলদা রাত্রে আমার বানা শুনতে পাও কি?

মৃকুন্দ বলল— আমার আর থেয়ে দেয় কাজ নেই তোর বাণী শুনি! মোহন আবার শুধালো—রাত্রে কি কিছুই শুন্তে পাও না ?

মুকুন্দ বল্ল—শুনি বই কি ! শেরালের ডাক শুনি, গোরুর হামা শুনি, শুনবো না কেন ?

মোহন হতাশ হ'ল। তবুতার ভাবনায় ছেদ পড়েনা। সে ভাবে

বানীর স্থর কি ছোট পুলুড়ি পযান্ত পৌছর না? ছোট পুলুডি তো তার গাড়ীর চেয়ে অনেক কাছে? ভাবতে ভাবতে আরও জোরে সে বানী বাজাতে স্থক করে। অনেকক্ষণ পরে যথন দে ক্লান্ত হ'রে থানে—তথন শুনতে পার মাটির উপর জলের টেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ করতালি; শুনতে পায় প্রহরে প্রহরে শিবাধবনির বেডাজালে নিস্তর্কতার গর্ভ থেকে রত্মোদ্ধারের শব্দ। আর শোনে পট্টাসের অট্টাসি, জলচর পফীব বিচিত্র 'প্রয়াক প্রয়াক' ধ্বনি। কখনো বা উৎক্রোশ পাখীব ক্রমোচ্চ হ্ববগ্রানের তার্ম্বরে তার গুম ভেঙে বার। তথন একবাব সে এদিক পিক ভালো ক'রে দেশে নেয়—নাঃ, বানের জলের কোন লফণ নেই।

একবাৰ সে পুল্ভির বিকে ভাকায়—সন পুনপুট অন্ধকার, কে বলে যে পথানে মান্তযের বাস আছে। বিলের অন্ধকারের চেয়ে ওথানকার অন্ধকারটা কেট্ট জনটি—তাই বুক্তে পালা বাধ ওথানে লোকালয় আর গাছপালা থাকা সম্ভব! কিন্তু আলো কি একটাও কেখা যায়! মোহনের দিবাবারির বৈচিত্র আজকাল অনেক বেড়ে গিণেডে—সে ভারি মজা!

কৃসমি প্রবেগ পেলেই নেকিনের কাছে আসে। আঁচলের তল থেকে গটো আম বের ক'রে নিতান্ত কভিবাবোধের প্ররে বলে—মোহননা, ছটো আম নাও। কিপা আঁচল খুলে থানিকটা মুডকি বার করতে বরতে বলে—নাও মোহনদা, মুড়কি থাও। তার ভাবটা এমন যেন আম বা মুডকি দেওয়া ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই। তার পরেই বলে—আজ আমাকে এখনি ফিরতে হবে, বসবার উপায় নেই।

মোহন বলে — তোর খুব কাজ নয় রে ?

কুদমি বলে— নর তো কি ? পুরুষদের মতো আমাদের ব'লে থাকলে চলে না।

মোহন বলে—বেমন আমি এখানে সারা দিন বদে আছি, নয় ? কুসমি বলে—শুধু তুমি কেন ? তোমরা সবাই। মোহন শুধোয়—তোর আজ হ'ল কি রে ?

কুদমি বলে—না, অতশত কথার উত্তর দেবার সময় আমার নেই, আমি চললাম।

সে চললাম বলে বটে, কিন্তু চলবার কোন লক্ষণ প্রকাশ পার না, বরঞ্ছিতস্ততঃ করতে করতে হঠাৎ ব'সে পড়ে। তথন মোহন দূরবীনটা এগিয়ে দিয়ে বলে—দেখ্।

কুসমি দূরবীন চোথে লাগায়, অচত-দশনের উল্লাসে তার মুখ উজ্জন হ'য়ে ওঠে।

এই দ্রবীন যথটা কুসমির কাছে বড়ই রহস্তমন্ন, ওটা যেন দৃষ্টি জগতের বাঁশী, চোথে লাগালেই, বাঁশার স্থাকে নির্ভর ক'রে মন যেমন স্থান্য ভেষে যার, তেমনি ভেষে যার দৃষ্টি কোন্ স্থারে! প্রথম যেমিন টুঙীতে এমে দ্রবীনটা কুসমি দেখল, ভেবেছিল ওটা একটা ন্তন বাঁশী। মোহনের বাঁশা বাজাবার স্থাসে জানতো, তাই জিজ্ঞাসা ক্ষেছিল—মোহনদা ন্তন বাঁশীটা কোথায় পেলে?

মোহন বলেছিল—সে কথা পরে বল্যে।—একবার দেখ্না কেমন হয়েছে ?

কুসমি হাতে তুলে বেথ্ল বেশ ভারি, বল্ল,—মা গো, বাঁনী আবার এত ভারি হয় নাকি ?

তারপরে মূথে লাগিয়ে ফুঁ দিল—িকন্ত বাজে কই! বল্ল—মোহনদা, বাজে না যে।

মোহন বল্ল- কলের বাঁশী, আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্।

হাতে ক'রে নাড়াচাড়া করতে করতে ধেমনি চোথের কাছে উঠিয়েছে—
ক্রুসমি চমকে উঠ্ল, তার হাত কেঁপে হুরবীনটা প'ড়ে গেল।

মোহন বল্ল-কি হল রে?

কুসমি বল্ল-এটা কি মোহনদা, সতিা ক'রে বলো তো ?

্মাহন শুগোলো—কাপছিদ কেন ?

কুসমি বলল—ওটা চোথে লাগাতেই থান হুই াড় বড় নৌকো দেখুতে পেলাম—কিন্তু কই, কোথাও তো কিছু দেখুছিনে।

তারপরে ব্যাকুলভাবে বল্ল—সভিয় ক'রে বলে। মোহন্দ।—তুমি কি এতে মন্তব পড়ে রেখেছ নাকি ?

নোহন ভাব লো—কুসমিকে নিয়ে একটু নজা করা বাক, বল্ল,—তুই ঠিক ধয়েছিস রে, আমি এক ফকিরের কাছে থেকে নন্তর শিথে নিয়েছি। এই চোঙাটা সেই ফকির আমাকে নিয়েছে।

তারপরে বলন—মন্তর প'ড়ে এটা চোথে লাগালে ধা ইচ্ছে তাই দেখতে পাওয়া যার।

বিস্মিত কুসমি শুধোলো,—তুনি কি তাই দেখো না কি ?

- (निश वरे कि?
- —কি নেখো, বলো তো <u>:</u>
- —তবে শোন।

এই বলে মোহন আরম্ভ করে,—রান্তির বেলা এটা চোপে লাগিয়ে বলি ফকিরের চোঙা একবার দেখাও তো কুসমি কেমন ক'রে ঘুমোছে ? অমনি দেখুতে পাই, ঘরের মধ্যে ভক্তপোষের উপরে গা এলিয়ে দিয়ে—

কুদমি বাধা দিয়ে বলে—তুমি তো ভারি অসভা! তোমার কি আর কিছু দেথবার নেই।

মোহন বলৈ — আছে বই কি ! দেখ্বি ? এই বলে দূরবীনটা তার চোখে ঠেদে ধরে। অমনি কুসমির চোথে ভেসে ওঠে তিনখানা পালোয়ারি নোকা, মাঝি-মালা চড়নদার সমৈত ক্রত ছুটে চলেছে। কুসমি অবাক্ হয়—তথাপি বলে—তোমার মন্তরের গুণ না মাথা—ওতো শুধু চোথেই দেখতে পাওয়া। যায়।

—কই দেথ দেখি, বলে মোহন দ্রবীণ সরিয়ে নেয়। কুসমি দেখে সম্মুথে-বিলের অবাধ প্রসার, কোথাও নৌকার চিহ্নাত্র নেই।

এ সব কুসমির প্রথম দূরবীন দর্শনের অভিজ্ঞতা। ইতিমধ্যে দূরবীনের স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক বিষয় সে জেনেছে—কিন্তু রহস্তের ভাবটা সম্পূর্ণ কাটেনি।

মোহনের বাঁধপাহারা দেওয়াকে ইতিপূর্বে নির্জনবাস বলেছি—কিন্দু কথাটা পূরো সত্য নয়। তাকে দেখতে নবীন আসে, নজির আসে, মুকুল, দর্পনারায়ণ প্রভৃতি আসে! তবু অনেকটা সময় থালি থেকে বায়। সেই থালি সময়টার ফদল কুদমি। আগে কুদমির দঙ্গে তার দেখা কথনো কদাচিৎ হ'তে, সব দিন হ'বার উপায় ছিল না। এখন কুদমি দিনে অন্তঃ একবার আসে, অনেকজণ ক'রে থাকে। ছোট ধুলুডি থেকে ধুলুড়ি গ্রামের দিকে গেলে মান্থযের চোপে, পড়বার সন্তাবনা কুদমির ছিল, কথাটা ভাকুরায়ের কানে ওঠবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু এখানে অনন্ত মাঠের নধ্যে কে কাকে দেখুছে? কে কার কথা বল্ছে? বল তে গেলে কুদমিদের থিড়কি দরজার পরেই বিল স্কুরু হয়েছে, সকলের অলক্ষিতে বেরিয়ে প'ড়ে বাঁধের কাছে চ'লে আসা তার পক্ষে মোটেই অন্থবিধার নয়। অন্ততঃ আঞ্চ পর্যান্ত সে কথনো ধরা পড়েনি।

মোহন বলে—ভালই হ'য়েছে রে, এখানে এসে অবধি ভাের দেখা পাই।

কুসমি বলে — তোনাকে দেখা দেওয়া ছাড়া আমার যেন আর কাজ নেই
— হ':। বাড়ীতে আমার কত কাজ, আমি একুনি চল্নায়।

কিন্তু বস্তুতঃ সে চল্ল না, কথনো চলে না। একদিন নোহন ঠাট্টা ক'রে বলেছিল যে তোর তো যাওয়া নয়, যাওয়ার ভড়ং। এমন মর্মান্তিক সত্যের পরে আর থাকা যায় না। কাজেই তথনি কুসমিকে চলে আসতে হয়েছিল। মোহন নিষেধ করেছিল, মাপ চেয়েছিল, তবু শোনেনি। কিন্তু শেষ পর্যান্ত শুনতেই হ'ল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই কুসমি ফিরে এল। সে ভেবেছিল মোহন ঠাট্টা করবে। কিন্তু মোহনেরও তো অল্ল শিক্ষা হয়নি, সে বল্ল—আমি ভেবেছিলাম তুই আর আসবি না।

মোহন যে তার অভিমানের গুরুত্ব দিয়েছে তাতে কুসমি খুশি হ'ল, বলল—আমি তো আসিনি। তোমাকে শশা দিয়ে গিয়েছি, হন দিইনি, এই নাও লবণ।

এই বলে কলাপাতায় মোড়া থানিকটা লবণ রাথলো।

লবণ এইমাত্র সে দিয়ে গিয়েছিল—কিন্তু মোহন সে কথার উল্লেখমাত্র করলো না। লবণ দেওয়া ছাড়া অক্স উদ্দেশ্য কুসমির নিশ্চয় ছিল না নতুবা সে সন্ধ্যা পর্যান্ত সেথানে ব'দে মোহনের সঙ্গে গল্প করতে যাবে কেন ?

এই ভাবে ছ'জনের দিন যায়। মোহন কুসমির আসবার সময়ের অপেক্ষা ক'রে থাকে। তার আসবার সময় হ'লে ছোট ধুল্ডির দিকে দ্রবীনটা বাগিয়ে ধরে—প্রথমে কিছুই দেখা যায় না, মানে যাকে আশা করা যাছে তা ছাড়া আর সবই দেখা যায়'। অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে থাকবার পরে হঠাৎ কাঁচের পটে শাড়ীপরা ছোট একটা মূর্ত্তি ভেসে ওঠে। দ্রবীন ওয়ালার চোধ মূর্ত্তির প্রত্যেকটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করে। দেখুতে দেখুতে মূর্ত্তিটা কাছে এসে পড়ে—এত কাছে যেন কণ্ঠস্বরের এলাকার মধ্যে। মোহন ডাক দেয় ক্সমি! কিছ কোন উত্তর পায় না। তথন চেখু থেকে দ্রবীন নামার

—কই! তাইতো এখনো কতদূর। মোহন মনে মনে হেসে ওঠে ভাবে আমি যে প্রান্ত কুস্মির মতোই বোকা। আবার দূরবীন চোথে লাগায়।

কুসনি এসে প'রে জিজ্ঞাসা করে – মোহনদা দ্রবীন দিয়ে কি দেখ্ছিলে ?

্মোহন গম্ভীর ভাবে বলে—একটা পানকৌড়ি।

—কই দেখি বলে, কুদমি দূর্বীন কেড়ে নিয়ে চোখে লাগায়— সত্যিই তো একটা পানকৌড়ি, সে দূর্বীনটা মুখে লাগিয়ে আবৃত্তি করে—

'পানকৌড়ি, পানকৌড়ি ডাকায় ওঠো দে'। মোহন বলে—ও কি রে ? মুথে লাগিয়েছিদ কেন ?

কুসমির বিশ্বাস দূরবীনের সাগায়ে চোথের দৃষ্টির মতো মুথের শব্ধকেও দূরপ্রেরণ চলে। কিন্তু তথনি নিজের ভ্রান্তি সন্দেহ ক'রে বলে—প্রসৃষ্ঠ বদলে নিয়ে বলে—কাল রাত্রে বৃষ্টির সময়ে কি করলে তুমি ?

মোহন বলে—কি আমার করবো? কাঁথা গায়ে জড়িয়ে আচছা ক'রে মুম দিলাম।

কুসমি বলে—ঘুম দেবার জন্মেই তোমাকে এথানে রাথা হ'রেছে, না? যদি বান আসতো?

মোহন বলে—বান কি আকাশ থেকে পড়বে ? আঁদবে তো মাঠ দিয়ে। কুসমি বলে—কিন্তু প'ড়ে ঘুমোলে মাঠই বা দেখবে কি ক'রে ?

মোহন বলে —আর ঘুমোলে চলবে না রে। ক'দিন থেকে যে রকম
বৃষ্টিবাদল হচ্ছে—এবারে বান আসবে বলেই ভয় হচ্ছে।

🥗 কুসমি ভীতস্বরে বলে— দেখো বান এসে পড়লে যেন তুমি জলে। নামতে যেয়োনা।

া মোহন হেদে বলে—তুই পাগলী কি না! জলে নামবো কেন?
স্থামি তো বাঁধের উপরে,আছি।

তারপরে একটু থেমে বলে—এমন তেমন দেখ্লে কাঠের পাঁজার আগুন দেবো।

তবু কুসমির ভর যার না, সে বলে – দেখো আগুনে আবার হাত পুড়িয়ে ফেলো না।

তারপর গন্তীর ভাবে বলে – তোমাদের তো আগগুন নিয়ে নাড়া-চাড়া করা অভ্যাস নেই।

পুরুষের চেয়ে ওই একটা জারগায় যে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব তা অমুভব ক'রে কুসমি অত্যন্ত গৌরববোধ করে।

ক্রনে কুসমির বাড়ী ফিরে যাওয়ার সময় উপস্থিত হয়। মোহন বলে

কুসমি এবারে এসো, অন্ধকার হ'য়ে এলো।

কুসমি উঠি-উঠি ক'রে বিলম্ব করে, অবশেষে রাত্রির অন্ধকার ও নানাবিধ আশক্ষার সহকে তাকে বারংবার সতর্ক করে দিয়ে সে উঠে পড়ৌ মোহন চোথে দ্রনীনটা লাগায়, ভাবে কুসমি ওই তো কাছে। মাঝে মাঝে কুসম্ ফিরে তাকায়, ক্রমে অপস্যুমান মূর্ভিটা ছোট হ'য়ে আসে। তারপরে একসময়ে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যায়। মোহন ভাবে অন্ধকার ভেদ করতে পারে এমন দ্রবীন কিনেই ?

মোহনের একথানা ছোট ছিপ নৌকা আছে। দর্পনারারণ নৌকাথানা তাকে দিয়েছে। বাঁধের একদিক শুকনো— আর একদিকে বিল। একেবারে ঠিক গায়েই যে জল তা নয়, জল এথনো তত্তদূর আসেনি। বিলের জলে ছিপথানা খুটিতে বাঁধা থাকে। একদিন কুসমি এসে বলল—মোহনদা, চলা হ'জনে ছিপে চ'ড়ে বেড়িয়ে আসি।

মোহন রাজি হ'ল, বল্ল চল্।

व्यक्त तोकाब हुए पिए थूल पिन ।

তথন বিকাল বেলা, কিন্তু ক'দিন থেকে মেঘ ক'রে আছে বলে স্থানীয় মতো দেখাছে। মারে মাঝে হ'চার কোটা বুটি পড়ছে, আকাশের

গতিক বড় ভালো নয়। কুসমি দূরবীন চোথে দিয়ে অবাক ৃহ'য়ে দেখ ছে, মোহন निश पिरा स्नोका ঠেলে निराय हालाइ। साहरना धांतना हिन রাবণদিঘির মাঠে এখনো জল ওঠেনি কিম্বা উঠ্লেও সামাক্ত জল। কিন্তু সেথানে পৌছে সে অবাক্ হ'য়ে গেল। সে দেখুল যে লগিতে আর থই মিলছে না, কাজেই লগি রেখে দিয়ে বৈঠা হাতে নিল। এবারে সে জলের দিকে ভালো ক'রে তাকালো—জলের রঙ কালো, প্রায় ওই কুদমির চুলের মতোই। সে চমকে উঠ্ল। এ কি! এ যে যমুনার জল। বিলের জলের রঙ মেটে-মেটে। যমুনার বানের জল ঢুকে পড়লে তার ঠেলায় মেটে জল অন্তর্দ্ধান করে, কালো জল আসর দথল ক'রে বসে। ওদিকের লোকে জানে যে যমুনার কালো জল ঢুকবার অর্থ হচ্ছে যে বান স্থক হ'য়ে গিয়াছে—সে বানের তোড় কি রকম হবে তা সকলের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। বান যদি ধীরে ধীরে আসে তবেই রক্ষা—হঠাৎ এসে পড়লে সর্মনাশ। মোহন ভারলো, क'मिन, थिक देव अकम वृष्टि वामन , हनाइ তাতে क'रत मान इस स्व যমুনাতেই বন্থা এসেছে আর সেই জলের কতক যদি বিলের মধ্যে চুকে পড়ে, তবে তার বাঁধের কি গতিক হবে। তার মনে হ'ল জল যেন ক্রমেই বাড়ছে! পুবের বাতাসেও জোর দিতে *লে*গেছে।

সে বলল—কুসমি, চল্ আজ ফিরে যাই।

কুসমি ভংগালো—এত তাড়া কিসের ?

আসল কথা কুসমিকে বলা চলে না, সে ভয় পাবে, তাই মোহন বলল—না রে, আর এগোনো হবে না। পূবে বাতাস গাঁরে বেশি লাগুলে তোর অমুথ হবে।

কুসমি 'কিচ্ছু' শব্দটার উপরে অনাবশুক ঝোঁকের আতিশয় দিরে -বলন—আমার কিচ্ছু হবে না।

মোহন বল্ল-আমান তো হ'তে পারে।

কুসমি বল্ল—তবে এতকণ থাক্লে কেন? আমি সেই কথন্থেকে বল্ছি ফিরে চলো, ফিরে চলো। '

ছিপ ফিরলো। রাবণদিঘির প্রাস্তে যেখানে এসে মোহন লগি রেথে দিয়েছিল এবারে দেখানে লগিতে আর থৈ মিল্ল না। জল জ্বত বাড়ছে, মার একখানা মাঠ পেরে।লেই বাঁধের গায়ে গিয়ে লাগবে। জলের রঙ ক্রমেই ঘন কালো হচ্ছে—যমুনার কালো জলের প্রচুরতর মাতায় আবিভাবের লক্ষণ।

নৌকথানা বেঁধে হ'জনে নামলো। মোহন বল ল—কুসমি তুই বাড়ী যা।

কুসমি মোহনের অন্থরোধে অবাক্ হ'ল, ভাব্লো অন্তদিন যে থাক্তে বলে আজ সে যেতে বলছে কেন? সে এবারে ভালো ক'রে মোহনের মুথের দিকে তাকালো, জিজ্ঞাসা করলো—মোহনদা তুমি কি ভাবছো?

মোহন হেসে বল্ল—কিছু ভাবছিনে রে? সে আরও ঝোঁক দিয়ে বলল—না, বলো।

মোহন আশস্কার কথা তাকে বলতে পারেনা, তা'তে বক্সার আশস্কা কমবেনা, অশুবক্সার আশস্কা বাড়বে মাত্র।

সে হেদে বলল—ভাববো আর কি ? ভাবছি মেয়েদের বয়স যতই হোক ছেলেমান্থবি দ্র হয় না।

কুসমি অবজ্ঞাপূর্ণ গান্ডীর্য্যের সঙ্গে বলল—কি ছেলেমান্থবিটা দেখলে ?
মোহন বল্ল—বেশ, তাহলে এবার বাড়ী যা, তবে বুঝবো তোর সত্যি
বয়স হয়েছে।

এতবড় অপবাদের পরে আর তার থাকা চলে না, সে রওনা হ'ল কিছ মুখটা বড় অন্ধকার—প্রায় ওই পূব দিকের আকাশটার মতোই।

মোহন ডাক্লো—কুগমি শোন্।

-कि, दला ना ?

মোহন ছরবীনটা এগিয়ে দিয়ে বল্ল—এটা নিয়ে যা। কাল আবার নিয়ে আদিস।

কুসমির মুথ উজ্জ্বল হ'রে উঠল, বিত্ত থেলে-যাওয়া পূব আকাশের মতোই।

কুসমি হরবীনটা হাতে নিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, মোহন বাধা দিয়ে বল্ল—আর কথা নয়, পালা, পালা—ওই দেখ বৃষ্টি এলো।

লক্ষ কথায় যা প্রকাশ হয় না এমন একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ ক<sup>7</sup>রে কুদমি দুরবীনটা আঁচেলের তলায় লুকিয়ে নিয়ে বাড়ীর মুথে ছুট্লো।

মোহন বাঁধের উপরে দাঁড়িয়ে দেথ তে লাগলো শাড়ি-পরা ছোট্ট মৃতিটা ক্রমে অন্ধকারের মধ্যে অপ্পষ্ট হ'য়ে আসছে।

তথন পূব আকাশটা বদমেজাজী দৈত্যের চোয়ালের মতো ভারি হ'য়ে এসেছে, বাতাদের গর্জন মনে করিয়ে দিছে যে আজকার পালাটা শস্ত্-নিশস্ত্ বধের পালা হ'বারই আশকা, মেঘে মেঘে বিহাতের চকমকি ঠোকার আর অস্ত নেই, পশ্চিমে হর্যান্তের জায়গায় বিবর্ণ লালের শেষচিহ্ন তথনো ক্রোধের মতো দগ্দগে। আর চারদিক এমন অস্ত্ত নিস্তন্ধ যে বিলের বোবা জলেও . কল্লোল জেগেছে। বোবা যথন গান গায় তথন যুগদন্ধির ক্ষণ।

মোহন ভেবেছিল যে আজকের রাতটা সে জেগেই কাটাবে। কিন্তু মনে
মনে জাগবার অতিরিক্ত সঙ্কল্প করতে গিয়েই সে অন্ত দিনের চেয়েও আগে
ঘূমিয়ে পড়লো। মাঝরাতে হঠাৎ তার ঘূম ভেঙে গেল। জেগে উঠে তার
মনে হ'ল টেউয়ের দোলায় নৌকার মতে বাতাসের তোড়ে তার টুঙীখানা
কাঁপছে। মোহন দেখল জলত্বল অন্তরীক্ষ ঘোর অন্ধকার, তার মনে হ'ল
সমস্ত চরাচর যেন অতিকায় একটা অজগরের উদরের মধ্যে চুকে পড়েছে।

আর একি বাতাস! আখিনের ঝড় সে দেখেছে, তার এলোমেলো বাতাসের লেজ ঝাপটানির কথা সে ভোলেনি। আবার কালবৈশাখীর ঝড়ের সঙ্গেও সে পরিচিত, কালবৈশাখীর দমকার ঝাপটা পৃথিবীকে ত্রাহি ত্রাহি ডাকিয়ে দেয়। কিন্তু আজকার ঝড় ওত্টো থেকেই স্বতম্ত্র। এ গর্জ্জনও নয়, প্রলাপও নয়, এ যেন আকাশের বিলাপ। একটানা বাতাসের স্রোত পূব দিক থেকে চলে আসছে, তাতে ছেদ নাই, বিরাম নাই, তার স্বর্গ্রাসের উচ্চনীচ নাই—কেবল হুহু হুহু, অনস্ত বিষাদ আর অনস্ত ক্ষোত মিলিয়ে কার যেন এই দীর্ঘন! ভয় ধরিয়ে দেয়। আখিনের ঝড়ে বা কালবৈশাখীতে এমন ভয় তার করেনি। অপার সমৃদ্রে বা অদীম মহাকাশের নিংসঙ্গতায় হয় তো এমনি একটা নৈরাগুজনক ভীতির ভাব আছে।

আজকার আকাশে কালবৈশাখীর বিহ্যাতের সে ডালপালা মেলা কোথার? একবার একবার বিহাৎ চমকাচ্ছে বটে কিন্তু যেন নিতান্ত অনিচ্ছাতেই। বাতাসের বিলাপ দারা আর হুটো বস্তু সম্বন্ধে সে সচেতন হ'ল—অবিশ্রাম বার্তীসের টানে টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি ঝরছে, আরু জলে উঠছে ছুপাৎ ছুপাৎ ছুলাৎ ছুলাৎ শুন্ধ।

এত কাছে জলের শব্দ! জল কি তবে বাঁধ পর্যন্ত এসে পৌছেছে।
মাহন ভাবলো একবার প্রথম বিহাতে দিলে ভালো করে দেখে নেবে তার
বাঁধের অবস্থাটা কি? কিন্তু বিহাতের সে তেজ কোথায়? অথচ সে স্পষ্ট
অম্ভব করলো যে জলের ছোবল মারবার শব্দ আর হিন-হিনানির মাত্রা
ক্রমেই বাড়ছে! তার কান সন্দেহ পোষণ করলে শুনতে পেতো সেই সঙ্গে
আরো একটা শব্দ! জলের ছপাৎ ছপাৎ শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোনালের
ঝপাস ঝপাস শব্দ! মোহনের মনে কোন প্রকার সন্দেহ ছিল না, তাই সে
কেবল জলের শব্দই শুনলো।

মোহন ভাবলো জল বাঁধ পর্যন্ত আত্মক আর নাই আত্মক একবার গাঁরের লোকদের ইপারা জানানো ভালো, বাঁধ রক্ষার দায়িত্ব সে একা নিতে যাবে কেন। সে টুঙি থেকে নেমে কাঠের স্কৃণের দিকে চল্ল। সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে অনেক কটে চকমকি ঠুকে সোলা জালালো। কিন্তু কাঠের স্কৃণ ভিজে গিম্বেছিল—আগুন আর ধরতে চায় না। অনেক কটে, অনেক চেষ্টায়, অনেক ধোঁয়া ছাড়বার পরে—কাঠ জলে উঠল। এতক্ষণ মোহন স্কুঁড়ি মেরে ব'দেছিল—এবারে উঠে দাঁড়ালো—ঠিক দেই-মুহুর্ত্তে আগুনের আলোতে বিহুতে চমকের মতো খানিকটা চাপদাড়ির কালো, হুটো হিংল্র নেত্রের দীপ্তি, আর একখানা পাকা লাঠির উদ্ধোন্মাদ তার চোথে পড়লো—পর মুহুর্ত্তেই বজ্রবৎ আঘাতে হতজ্ঞান হ'বে সে ধরাশায়ী হ'ল।

অগ্নি শিথার ইসারা পেয়ে নবীন, নজির মুকুল প্রভৃতি ছুটে এল। তাদের অফ্সরণ ক'রে দর্পনারায়ণ ছুটে এল। তারা বাঁধের উপরে উঠে দেখল—বাঁধের থানিকটা অংশ জলে ধব'সে পড়ে গিয়েছে- বিলের জলু বাঁধের শুক্নো দিকে ঢুকে প'ড়েছে। জলের তোড়ে বাঁধ ক্রমেই ক্ষয়ে যাচ্ছে—সকলে বুঝ্লো যে রাত শেষ হ'বার আগেই এতদিনের এত জনের ক্টে গড়া বাঁধের চিহ্নমাত্র থাকবে না, সকলে আরও বুঝ্লো যে এ বছর বাঁধ তৈরি করবার আর কোন উপার্ম নেই!—

মুকুল বল ল — জলের তোড়ে কেমন পরিকার কেটে গিয়েছে—বেন মাহুবে কোদাল ধরেছিল।

দুর্পনারায়ণ আপন মনে স্থগত ভাবে বল্ল — মারুষে যে কোদাল ধরেনি তারই বা স্থির কি ? নইলে এই জলে তো বাঁধ ধ্বস্বার নয়।

এতক্ষণ সবাই বাঁধ নিয়ে ব্যস্ত ছিল—কে একজন প্রথমে বল্ল – মোহন কোথায় ? তাকে দেখ ছিনে কেন ?

তথন স্বাই মোহনের নাম ধ'রে ডাকাডাকি স্থক্ন ক'রে দিল—কিন্ত মোহন কোথার ?

দর্পনারায়ণ বলল—কাঠের চেলা জালিয়ে নিয়ে চার দিকে খুঁজে দেখো— ছেলেটা কি শেষে স্রোতের মুখে পড়লো ? কাঠের চেলা জ্বালাবার উদ্দেশ্যে মূকুল অগ্নি কুণ্ডের কাছে গিয়ে চম্কে চেঁচিয়ে উঠ্ল — দাদাবাব, এই যে মোহন!

—মোহন, মোহন, তোর হ'ল কিরে ?

সকলে এসে মোহনকে খিরে দাঁড়ালো, সবাই ব্যালো মোহন সংজ্ঞাহীন।
দর্পনারায়ণ বল্ল—ওকে সবাই ধরাধরি ক'রে নিয়ে চল—দেখিস্ যেন
ওর না লাগে !

মুকুন্দ শুধোন্ব—কিন্ত ওর কি ক'রে কি হ'ল ?

দর্পনারায়ণ বলে—সে সব পরে হবে, এখন খুব হুঁসিয়ার, ওর যেন না লাগে!

তথন সকলে মোহনের জ্ঞানহীন দেহ বহন ক'রে যাত্রা করে—প্রতি
মূহুর্ত্তে বাধ-ভাঙা জলের প্রসার বাড়তে থাকে, প্রতি মূহুর্ত্তে বাতাদের বিলাপ
দীর্ঘতর হ'তে থাকে, আর যমের বোন বমুনার অন্ধকারের নীলাঘরীর ছই প্রাস্ত বেয়ে জলের কল-কলানি হক্ষ জড়ির পাড় বুনে তুলতে থাকে। এতগুলো লোক কিন্তু কারো মূথে কথা নেই, তারা যেন স্রোতের মূথে পলাতক!

ভোর বেলা যুম ভেঙে এক দৌড়ে বাইরে এসেই কুসমি চোথে দ্রবীন লাগায়—কিন্ত কই, কোনথানে বাঁধের চিহ্নমাত্র নেই। সে দেখে ওদিকটা সবই জলে জলময়।

মোহনের বরাত ভালো যে আঘাতটা মারাত্মক হয় নি, কিন্তু তব্ তাকে চার পাঁচ মাস শুয়ে থাক্তে হ'ল, আর প্রথম পাঁচ সাত দিন তো তার জ্ঞানই ছিল না। ক্রমে তার জ্ঞান ফিরে এলো, মাস থানেক পরে যথন অসংবদ্ধ প্রলাপ বন্ধ হ'ল—তথন স্বাই জিজ্ঞেস করলো মোহন কি হ'য়ে ছিল বল তো ?

মোহনের আঘাতের প্রকৃতি দেখে সবাই বুঝেছিল এ শুধু জল হাওয়া, বন্ধা আর ঝড়ের দারা সম্ভব নয়। মাহুষ ছাড়া এমন নিখুঁৎ আঘাত আর কে করবে? কিন্তু মাহুষ এলো কোথা থেকে? সকলে মাছবের হাত স্বীকার ক'রে নিয়েও আততায়ীর ঠিকানা থুঁজে পাচ্ছিল না। কেবল দর্পনারায়ণের মনে কোন কুয়ালা ছিল না। মোহনের দেখা লাঠির চমকের মতো লাঠিধারীর মূর্ভি ও উদ্দেশ্য এক চমকেই তার মনের মধ্যে স্থালাই হ'য়ে উঠেছিল। সে বুঝেছিল যে এ হচ্ছে গিয়ে ডাকু রায়ের দলের কাণ্ড। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তকে সে নিজের মনে রেখে দিয়েছিল, কাউকে জানায় নি। কেউ যদি শুখোতো,—দাদাবার, কি ক'রে মোহন জথম হ'ল বলো তো। দর্পনারায়ণ বলতো আগে মোহন সেরে উঠক—তথন জানা যাবে, কিন্তু লোকের কৌতূহল নির্ভ হ'তে চায় না। মাছয়ের স্থলাব এই যে স্মার্কত বিপদের সন্মুখে প্রতিকারের উপায়ের চেয়ে বিপদের কারণটাই প্রবলতর স্কলারণরূপে দেখা দের, পথে যেতে যেতে পালের বাড়ীতে আগুন লেগেছে দেখ্লে পথিক দেখানে গিয়ে প্রথমেই শুখোয় কি ক'রে লাগ্লো? এক কল্মী জল চালবার কথা তার মনেই ওঠে না।

পদিকে মোহন ক্রমে দেরে ওঠবার মতো হ'ল, তার মূথে কথা ফুটবা মাত্র সকলে গিয়ে তার শ্যার উপরে ঝুকৈ পড়লো, সমস্বরে উধোলো, কি হয়েছিল রল্তো।

ওর মধ্যে একজন আবার নিজের প্রশ্নটাকে একটু খোলদা ক'রে নিম্নে জিজ্ঞাদা করলো, হাঁরে, মোহন, নেশা টেশা ক'রেছিলি নাকি ?

মোহনের নীরবতাকে সক্ষোচ বা ভয় মনে ক'রে বলগ্ – বলনা, লজ্জা কি ? আমিও তো নেশা করি!

নোহন বিশেষ কিছু বলতে পারে না, আর বলবেই বা কি ? দেখেছেই বা কভটুকু! মোহনের হ'চারটে অর্জ্বলাষ্ট বাক্যকে কাড়া কাড়ি ক'রে নিরে হটি বিশদ সিদ্ধান্ত খাড়া হ'ল, একটি নেশার সিদ্ধান্ত, অপরটি অপদেবতার। একদল বললো, আর কিছু নর, ছেঁাড়া প্রথম নেশা ক্ষরতে শিথে মাত্রা ভুল ক'রে ফুলেছিল, পড়ে গিরে চোট লেগেছে। নজির বলগ—একা একা সারা দিনরাত বাঁধের উপর ব'সে থাক্বে

—নেশা করা ছাড়া আরে কি কাজ আছে বলো ?

নবীন বলদ— আমি কি বলছি তাকে শান্তর পড়তে হবে! তবে মাত্রা ঠিক ক'রে চলতে হয় ভাই, বিশেষ রাতবিরেতে! ভেবে দথো দেখি, ছেঁজাটা যদি বাধের উপরে নাপড়ে বিলের জলেই গড়তো!

ফল কথা, নেশার দিদ্ধাস্তকারীর দল মোহনের উজ্জ্ব ভবিষ্যৎ কল্পনা হ'রে উল্লিচত হ'রে উঠ্ল।

অপদেবতার দিন্ধান্ত মুকুলকৃত। দে অনেক তথ্য প্রমাণ প্রয়োগে ঝিলে দিল যে অপদেবতা ছাড়া এ কাজ আন কারো নয়, বিলের বিবে কত লোক প্রোণে মারা পড়েছে, মোহনের ভাগ্য ভালো যে মেলের উপর দিয়েই গেল।

বুড়োর দল অপদেবতার আর ছোকরার দল নেশার সিদ্ধান্তকে গ্রহণ রলো। ডাকুরায়ের কথা, দর্পনারায়ণ ছাড়া আর কারো মনেই পড়লো না। মোহনের পিতা মাধব পাল লোকটি শাস্ত প্রকৃতির ও ধার্মিক। মাহনের বিপদের আশকা কেটে গেলে দে একদিন দর্পনারায়ণকে বলল, বু, আপনার কপালেই ছেলেটা এবারে বেঁচে উঠ্ল, আমি তো াশা ছেড়ে দিয়েছিলাম।

দর্পনারায়ণ বলল—মাধব, মামুষ সেরে ওঠে নিজের বরাত জোরে,
ভ্যি কথা এই যে আমার হঠকারিতায় সে মরতে ব্দেছিল। মোহনকে
কলা বাঁধ পাহারা দিতে পাঠানো আমার উচিত হয় নি।

মাধব বলে উঠল – সে কি কথা বাবৃ! পুরুষ মান্তবের কি বর কিড়ে প'ড়ে থাক্লে চলে!

দর্পনারায়ণ বলে, তা চলে না বটে, তাই বলে একাকী অনেক াকের সম্মুখে এগিয়ে যাওয়া কিছু নয়। মাধব বিশ্বিত হ'য়ে শুধোয়,—বাঁধের উপরে আবার অনেক লোক এলো কোথা থেকে ?

দর্পনারায়ণ তাকে উলটে শুধোয়, ওর আঘাত লাগলো কি ভাবে, তা কি ভেবেছ ?

বান্তবিক মাধব কিছুই ভাবে নি, আঘাতের কারণ সম্বন্ধে ভাববার অবকাশ তার ছিল না, প্রতিকারের উপায় নিয়েই সে ব্যস্ত ছিল। সে শুধালো, আপনি কিছু শুনেছেন ?

দর্পনারায়ণ বল্ল—শুনবো আর কোথাথেকে? তবে এ কাজ ফে ডাকুরায়ের দলের তাতে সন্দেহ মাত্র নেই!

মাধব চম্কে উঠ্ল, বল্ল, বাবু এও কি সম্ভব ?

দর্পনারায়ণ বল্ল—মাধব; সবাই তোমার মত শাস্ত প্রকৃতির হ'লে সংসার অচল হ'রে উঠ্ত! সে যাক্, কথাটা এখন আর কাউকে বলো না! ঐ নিয়ে মিছামিছি ঘোঁট পাকিয়ে লাভ নেই, প্রতিকারের ব্যবস্থা আগে করি।

ডাকুরায়ের মনটা খুশী দেথে একদিন তার মা বল্ল, খোকা, ভোর জন্মে নারকোলের নাড় করছি, দেথ দেখি, কেমন হচ্ছে!

কান্তবৃড়ি উন্ননের কাছে ব'সে সত্যিই নাড়ু করছিল বটে, কিন্ত তা বে বিশেষ ভাবে ডাকুর জন্মেই এমন বলা চলে না। ডাকু বাইরে যাবার উত্থোগ কর্ছিল, মার আহ্বানে কাছে গিয়ে দাড়ালো, বৃড়ি তার দিকে একথানা ছোট পিড়ি এগিয়ে দিল।

ডাকু পিড়ির বহর দেখে বল্ল, মা পিড়িখানাকে কি চেলা কাঠ বানাতে চাও?

মা বল্ল, কেন বাবা ওথানা তো তোরই পিঁড়ি ছিল।

ডাকু বল্ল—কিন্তু আমি কি আর দেই থোকা আছি ?

মা সম্লেহে হেদে বল্ল, থোকা চিরকালই থোকা, নাতিপুতি হলেও মারের কাছে সে থোকাই থাকে।

— কিন্তু পিড়িথানার কাছে থাকে না।—এই বলে সে পিঁড়িথানা ঠেলে দিয়ে মাটিতে বস্ল। পাঁথারের বাটীতে ক'রে কয়েকটা নাড়ু মা তার দিকে এগিয়ে দিল।

ঁ নাড়ু মুথে দিয়ে ডাকু বল্ল, চমৎকার হয়েছে মা। কিন্তু, না না, আর দিওনা, বরঞ্চ তোমার সাথের নাতনির জন্মে রেথে দাও!

তারপরে একটু থেমে বল্ল, কুদমিকে দেখ্তে পাই না, থাকে কোথায় ? ক্ষান্তবৃড়ি বল্ল, কি জানি, আজ ক'দিন ধরে মন-মরা হ'য়ে আছে ?

— মন-মরা হ'তে যাবে কেন ? — ডাকু বিশ্বিত হয়। তার বিশ্বাস মন পদার্থটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, শুধু তা-ই নর, ঐ পদার্থটা না থাক্লে সংসার অনেক স্থায় এবং স্থাকর হ'ত! হঠাৎ সেই জটিল বস্তুটা তার মেয়ের মধ্যে আবিভূতি হ'রেছে জানতে পেরে সে যেন চমকে উঠ্ল!

না কিন্তু এত বুঝ্ল না। মেয়ে মানুষ পুরুষের চেয়ে অল্প বরস থেকে সংসারে ঠোকর থেতে হারু করে, আর সেই কারণেই মূন নামক পদার্থটা সহত্ত্বে অত্যন্ত বেশী ক'রে সচেতন হ'রে ওঠে! মা বল্ল—হ'বে না কেন বাছা! বরস হ'ল।

—বয়স হ'ল তো কি হ'ল ? বেঁচে থাক্লে আর কিছুনা হোক বয়স তো হবেই।

কান্তবৃড়ি 'আর কিছু না হোক'—অংশটার হত ধ'রে বল্ল, কেন বাছা আর কিছু না হবে ? ওকি যে সে ঘরের মেরে ?

মা জ্ঞানে যে বংশের উল্লেখ ক'রে তার পুত্রকে উত্তেজিত করা খুব সহজ। তাই সে বল্ল দ্র্তিত বড় খরের মেয়ের এতদিন বিয়ে হয় না, লোকে যে বলাবলি করবে!

🗸 ভাকু বল ল — করুক না বলাবলি, দেখি কার কতু সাহস।

মা বলল—সে কথা ঠিক। তোকে স্বাই ভন্ন পান্ন, কিন্তু কানাকানি ঠেকায় কে ?

- -कान क्टिं (नर्दा ना !
- —কানাকানি যদি জানা যাবে তবে আরু কানাকানি বলেছে কেন ?

এবার পুত্রকে হার মান্তে হ'ল। ও পর্থে আর অগ্রসর হ'বার উপায় নেই। তাই প্রসঙ্গ পার্ল্টে নিয়ে বলগ—কিন্তু বর কোথায় ?

- --- কেন, আমাদের ঐ মোহন তো রয়েছে।
- —কে? ঐ নাপিতের বেটা?
- —ছি: বাবা, অমন ক'রে বলতে নেই? তোদের বংশেও তো ধোপ! অপবাদ আছে।

ভাকু বশল — আছে। নাই বললাম। কিন্ত তোমার নাতজামাই এখন প্রোণে বাঁচলে হয় ?

কাস্তবৃড়ি চমকে উঠল, শুংধালো, সে কি কথা ?

— ওঃ জানোনা বুঝি! ক'দিন আগে বাঁধ পাহার। দিতেঁ দিতে পড়ে গিয়ে মাথায় টোট লেগে অচৈতক্ত হ'য়ে আছে।

কান্তবুড়ি বলল—আমরা তো কিছুই জানতে পাই নি। কিন্ত বাঁধ পাহারা দিতে মাথায় চোট লাগবে কেন ?

ভাকু তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল—দেখনি জলের তোড়ে বাঁধটা ভেঙ্গে গিয়েছে, তথন হয়তো পড়ে গিয়েছিল, কিম্বা হয়তো নেশাভাঙ খেয়ে মাধার চোট লাগিরেছে? মোটকথা তার অবস্থা ভালো নয়, জ্মাণে সেরে উঠুক, তার পরে ভাকে নাতজামাই করবার কথা ভেবো। আজ উঠলাম, মা, জনেক কাজ আছে।

এই বলে সে চটিজুতার করতালি ধ্বনিত ক'রে বাইরে প্রস্থান করেলা।

শাতা ও পুত্রের এই কথোপকথন কুসমি শুনে কেলেছিল। শুনবার তার

ইচ্ছা ছিল না, দে পাকুঘরের পিছন দিয়ে যাচ্ছিল এমন সময়ে 'মোহন' নামটি শুনে থমকে দাঁড়ালো, তারপরে সব কথা তার কানে গেল। এতক্ষণে, আজ করেকদিনের রহস্ত তার কাছে পরিষ্কার হ'রে গেল! দেদিন সকালে উঠে দ্রবীণ দিয়ে দেখেছিল বাঁধের চিহ্নাত্রও নাই, তারপরে মোহন সহয়ে কোন কথাই জানতে পারে নি। মোহন তাদের বাড়ীতে আদে না, তারও মোহনের বাড়ী যাওয়া নিষিদ্ধ, এমন কি কুঠি বাড়ীর পথপু বর্ষার জল এমে পড়ার হুর্গন। বাড়ীর কাউকে যে মোহন সহয়ে জিজ্ঞাদা করবে, তার উপায় নেই, কথাটা অমনি বাণের কানে যাবে, আর তাহলেই—সর্বনাশ! দেকথা ভাবতেও তার বালিকা হুদর সম্কুচিত হয়। নিরুপার হ'রে তাই সেনিজের সন্দেহ ও অস্বস্থি নিজ মনেই পোষণ ক'রে বেড়াচ্ছিল। এতক্ষণে সব পরিষ্কার হ'ল। কিন্তু এ একরকম পরিষ্কার।—খাওব বন পুড়ে যাবার পরে বোধ করি এই রকম পরিষ্কার হ'রেছিল! একটুথানি দীর্ঘ নিখাদ পড়তেই অনেকথানি ভস্ম উড়ে আকাশ অন্ধকার ক'রে দের!

কুস্মি গিরে বিছানার শু'রে পড়লো। এতদিন সন্দেহ, অস্বন্তি, অফ্লাত আশন্ধার মেশ্ব তার হাব্যে জমে ছিল এবার তা অশ্রুধারায় ঝরলো। অনেক থানি চোথের জল ঝরবার পরে তার বালিকা হৃদয় থানিকটা লঘু হ'ল! তার মনে হল মেঘ কেটে গিয়ে দিগন্ত অনাবিল হ'য়েছে, এখন একটুথানি ঘাড় উচু ক'রে তাকালেই বৃঝি অভীষ্ট লক্ষ্য দেখতে পাওয়া যাবে! কত কি অসম্ভব উপায় এবং অবান্তব আশা তার মনে ছায়াতপ সঞ্চার করতে লাগলো। তার অনেক ক'দিনের ছন্চিন্তা আজ ছংথে পরিণত, তবু তাতেই সে একপ্রকার সান্ধনা পেলো। ছন্চিন্তা বিমাতা, ছংথ আপন মা; বিমাতার আদরের তুলনায় মাতার তাড়না অনেক বেশি মধুর। কুস্মি আজ বিমাতার কোল থেকে মারের কোলে এসে পড়েছে, মান্ত-ক্রোড়ে আল্লোলিক হ'তে হ'তে সে ঘুমিরে পড়ল—কথন্ অজ্ঞাতসারে। সন্ধার দিকে মধুন ভার মুম্ ভাঙলো দেখ্ল কান্তবৃড়ি ভাকাড়াকি করছে।

ক্ষান্তবৃড়ি বলল, ও কুদমি তোর মুখটা গন্তীর দেখছি কেন ? কুদমি বলল, ঠাকুরমা, শরীরটা ভালো নেই, মাথাটা ফেন ঘুরছে। ক্ষান্ত বুড়ি বলল—ঘুরবে না! অবেলায় পড়ে ঘুমো।

প্রাপদ্ধ ওথানেই থেমে গেল। কিন্তু প্রাপদ্ধের অবসানেই তো চিন্তার অবসান হয় না। মোহনের চিন্তা ক্রমাগত তার মনের মধ্যে পাক দিয়ে উঠতে লাগলো। কাউকে যে ক্রিজাসা করবে তার উপায় নেই, আর ক্রিজাসা করবেই বা কাকে? তাদের বাড়ীর কেউ মোহনের থবর রাথে না, খবর রাথবার প্রয়োজন বোধ করে না। বিশেষ, মোহনের সঙ্গে তার বিবাহের প্রাপ্ত ও ক্রবার উঠেছে, এরকম স্থলে জিজ্ঞাসা করবার লোক পেলেও কুস্মি ভংগতে পারতো না, লজ্জা এবং সংস্কার অন্তরায়। কিন্তু একশার মোহনকে না দেখলে তো অন্তি নেই, কোন উপায় আছে কিনা সে ভারতে লাগলো। বান্তব প্রতিকৃল হ'লে যত সব অসম্ভব উপায়কে সম্ভব বলে মনে হ'তে থাকে, রাজিকয় যেমন দড়ি বেয়ে আকাশে উঠে যায়, অসহায় মনও জেমনি অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হঁয়।

কুসমি কোন রকমে আহার সেরে বিছানার এসে ও'রে পড়লো, কিন্তু ঘুম এলো না, ঘুমোবার জন্তে আছ সে শোর্মনি, নিরিবিলি চিন্তা করবার জন্তেই শ্যা গ্রহণ করেছে।

বরস্ক মান্নবের একটি সংস্থার এই যে শিশুর মনকে সে গুর্মল মনে করে।
এত বড় ভূগ আর নেই! শিশুর মন অনভিজ্ঞ কিন্তু গুর্মল নয়। শিশুর
চোথের মতোই তার মন নবীনতার উজ্জ্ঞগ। মান্নবের বরস যতই বাড়তে
থাকে তার মনের অভিজ্ঞতা বাড়ে সত্য কিন্তু সেই সঙ্গে তার মাদিম
স্বচ্ছতা মান হ'রে আলে। বর্ষঃপ্রাপ্ত সাহিত্যিক শিশু মনের রহন্ত জানবে

কেমন করে ? থানিকটা অনুমান করতে পারে তার বেশি নয়। শিশু নিজে যদি সাহিত্যিক হ'ত, তবৈই শিশুমনের সম্যক রহন্ত জানা যেতো।

কুসমি কিশোরী। তার মন জেগেছে, দেহ জাগেনি, এই রকম তার অবস্থা। এটাকেই কবিরা বলেন বয়ঃসন্ধিস্থল। কিন্তু সন্ধি তো বয়সের নয়, দেহ ও মনের, জাগ্রত মনের সঙ্গে অজাগ্রত দেহের। দেহ-মনের এই সীমাস্ত যেমন রহস্তময় তেমনি নানারপ অরাজকতার সন্ভাবনায় পূর্ণ। শিশুমনের চেয়ে কিশোরমনের গভীরতা অল হ'তে পারে কিন্তু জাটলতায় অল নয়, গভীরতার হাস জাটলতা দিয়ে পুরিয়ে নেয় কিশোরের মন। আমাদের রাধা থেকে বিদেশিনী জুলিয়েট স্বাই কিশোরী, একি শুধুই সাহিত্যিক কাকভালীয় যোগাযোগ!

বিনিত্ত কুসমি শেষ রাতে কথন্ ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে স্বপ্ন দেখ্লে বেন সে একটা সন্ধার্ণ স্ড্সের এক মুথে দাঁড়িয়ে আছে, আর অপর দিকে, অনেক দ্রে শায়ায় কে বেন ভয়ে আছে। ভালো ক'রে ঠাহর ক'য়ে দেখ্লো—মোহন। চট ক'য়ে মোহন বলে' ব্ঝ্বার উপায় নেই, কায়ণ তার মাধায় মস্ত একটা পটি বাঁধা।

অমনি তার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে বুঝ্ল স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু
নর। কিন্তু সে ভাবতে লাগ্লো স্থড়কটা কি? তথনি সে চমকে উঠ্ল।
ভাবলো আহা, এতকল মনে হয় নি কেন? এ তো সেই ত্রবীনের স্থড়ক!
সে ভাবলো দ্রবীণ দিয়ে দ্রের জিনিষ দেখা যায়, তবে মোহনকেই বা দেখা
যাবে না কেন?

মোহনের দেওয়া হরবীনটা সে একটা চালের হাঁড়ির মধ্যে লুকিরে রেখেছিল, বার করবার উপায় ছিল না, কেন না, তাহলে মানারকম প্রশ্নের জবাবের মুখে আসল কথা প্রকাশ হ'য়ে বাঁকে। কিন্তু এবারে সে ভাবলো, মাজ দূরবীনটা বার করবে, এবং তার দৃষ্টি দিয়ে মোহমকে দৈখে নেবে। হুসমি ঘর খেকে বাইরে এনে দেখ্লো—ভোরের জালো হয়েছে—অধচ

গোকলন কেট ওঠে নি। সে ভাবলো—এই সময়। সে সম্ভর্পনে গুরবীনটা वात क'रत निरंत्र वांज़ीत वांहरत धूलां ज़ि श्रांत्मत मिरक मूथ क'रत मांज़ाला. ভারপরে আঁচন দিয়ে হরবীনের কাঁচ বেশ মুছে নিয়ে চোথে লাগালো— ভাবলো স্বপ্নের দেখার সমর্থন বাস্তবে পাবে। কিন্তু এ কি! ওপারের - কুঠিবাড়ী, গাছপালা, সব কেমন স্পষ্ট, সব কত কাছে! কিন্তু মোহন কোথার ? সে অনেকবার, অনেকভাবে ছরবীনটাকে যুরিয়ে ঘুরিয়ে চোথে লাগালো, গাছপালা, নৌকা, কুঠিবাড়ী কত কি দেখতে পেলো-কিঃ বাকে দেখবার জন্মে তার এত আফিঞ্চন তার কোন উদ্দেশ পেলো না। তথন সে হতাশ হ'রে তরবীনটা আঁচলের তলে লুকিরে নিয়ে ঘরে ফিরে এলো। আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না—লোকজন উঠুতে আরম্ভ করেছে ! হরবীনের দৃষ্টির উপরে তার যে অগাধ শ্রদ্ধা ছিল—তা অনেকথানি কমে গেল। অশিক্ষিত বালিকা কি ক'রে জানবে যে গুরবীনের শক্তির সীমা আছে —ঘর বাড়ী গাছপানাকে কাছে এনে দিতে পারে, কিন্তু তাদের বাধা ভেদ <del>করবার শক্তি</del> তার নেই। কুসমি কেমন ক'রে জ্ঞানবে যে জাসল <u>হরবী</u>ন মনের মধ্যে—তার দৃষ্টির কাছে স্বর্গমর্ত্ত রসাতলের কোন বাধাই বাধা নয় !

কুপমি ছির ক্রলো আজ রাত্রে যেমন ক'রে হোক মোহনকে গিরে একবার দেখে আসতে হবে, কোন বাধাকেই সে মানবে না। এই সঙ্কলের ফলে তার মনটা বেশ হান্ধা হ'রে গেল। ক্ষান্তবৃড়ি বখন সকালে তাকে জিজেস কর্লো—ও মুখপুড়ি, তোর শরীরটা কেমন আছে?

কুস্মি বলল, বেশ ভালো আছি, ঠাকুরমা।
স্নেহমুগ্ধ ঠাকুরমা বলল—কাল রাত্রে খুব খুমিরেছিলি বৃঝি।
কুসমি শুধু বলল—খু-ব।
ঠাকুরমা মনে মনে বলল—খুনের চেরে বড় ওষ্থ আর নেই!
কোথার ব্যাবি আর কোথার ঔষধ! এমনি ক'রেই সংসারের চিকিৎসা
চলে থাকে।

মোহনের মা নেই। তার শুশ্রামার ভার মাধব পালের উপরে। দিনের বেলার গাঁরের অনেকে এসে দেখাশোনা করে, দর্পনারারণের আহক্ল্য লোকের বা অর্থের অভাব হয় না। তুই দিন সে টাকা দিয়ে হাঁড়িয়ালের কুটি থেকে সাহেব ডাক্তার এনে মোহনকে দেখিয়েছে। সাহেব ডাক্তার শেষের দিন এসে বলে গিয়েছে, আর ভয় নেই, রোগী এবার সেরে উঠ্বে, কেবল তাকে পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া চাই।

একথানা ঘরে মোহন থাকে, পাশের ঘরে মাধব পাল রাত্রে ঘুমোর, ছই ঘরের মাঝথানে একটা দরজা।

রাত্রে মোহন বেন স্বপ্ন দেখছে, হঠাৎ কালো কালো কৃষ্ণিত মেথে আকাশ ভ'রে গেল, অথচ সেই আকাশভরা মেঘের ফাঁক দিরে হুটো তারা জল জল করছে! তার মনে হ'ল এমনি মেঘ আর এমনি জোড়া তারা কোথার যেন সে দেখেছে! কোথার তার মনে পড়লো না, আকাশে না পৃথিবীতে, না কোন মানবীর মুখে কিছুতেই সে মনে করতে পারলো না। ঐ কালো মেঘের মধ্যে একটুখানি বিহাৎ চিকমিকিয়ে উঠ্ক! তার মনে হ'ল ঐ বিহাতের সঙ্গে কার চপলহাসির যেন মিল! কিছ কার হাসি? হুর্কাল মন্তিক স্থৃতির স্ত্রে ধরে অধিকদূর যেতে পারে না, মাঝা পথে স্থতোছি ডে বার। আবার তথনি সে অমুভব করলো ঐ মেঘাবৃত আকাশ থেকে জুই ফুলের মতো লঘু, মুক্তার মতো স্থুখপ্পর্শ ফোটা করেক বুটিবিন্দু তার গালের উপরে পড়লো! এ যেন আর অলীক মনে হওরা নর, এ যে, বান্তব স্পর্শ মেহন ভাবছে একি স্বপ্ন, না সত্য! সত্য? কিছ মেঘ থেকে কবে পুলাবৃষ্টি হর ? কারণ সে স্পষ্ট অমুভব করলো একরাশ দোপাটি, রঙ্গন, হলপায় তার গালে, কপালে, ঠোঁটে ব'রে পড়লো! সুব লাল! সন্ত, সিক্ত,

নিশ্ব—এবং মধুর! সে ভাবলো, এ কি, স্বপ্ন! এ কেমন স্বপ্ন! এমন স্বপ্ন প্রতিদিন কেন মানুরে দেখে না। সে তো আগে কখনো দেখেনি! একবার শুধু ক্ষীণভাবে মনে হ'ল—এইসব ফুলের স্পর্শ কোথায় যেন সে পেয়েছিল! কোথায়? সে কি আর একদিনের স্বপ্নে! এ কেমন ধারা আজ হ'ল? বাস্তবের আঁচল ধ'রে চল্তে গিয়ে স্বপ্নের প্রক্রেণ্য পথ হারিয়ে যায়, আবার স্বপ্নের স্ত্র কোন্ বাস্তবের রাজ্যে নিয়ে ফেলে! না; সে আর ভাবতে পারে না! আর এ যদি স্বপ্ন হয়, তবে—কিন্তু কই, মেঘ, বিহাত, তারা, রুষ্টি বিন্দু কোথায় সব মিলিয়ে গিয়েছে! স্বপ্নে ছাড়া আর কোথায় এমন সম্ভব! এসব বাস্তব হ'লে বলতে হয় সে ঘুমিয়ে পড়লো, আর স্বপ্ন হ'লে বলতে হয়, সে স্থাক্ম মিলিয়ে গেল।

সকাল বেলা যখন তার ঘুম ভাঙলো রাত্রির অভিজ্ঞতা তার মন থেকে মুছে গিয়েছিল। এমন সময়ে মাধব পাল ঘরে চুকে মোহনের শিয়রের কাছে থেকে একটা বস্তু তুলে বিশ্বিত হ'য়ে বলে উঠ্ল—এটা কোথা থেকে এলো ?

কারপরে নিজেই উত্তর দিল—বোধকরি ডাক্তার সাহেবের যস্তর হবে, ফেলে গিরেছে, ভালো ক'রে রেথে দিই!

মোহন একবার ঘাড় ফিরিরে দেখ্লো, দেখে চমকে উঠ্ল—এবে সেই হরবীনটা! চমকে উঠে সে ভাবলো—এটা কেমন ক'রে এলো? তথনি রাত্রের স্থপ্নের কথা মনে পড়লো—তবে কি স্থপ্ন নিছক স্থপ্ন মাত্র নয়? তবে কি তার গোড়াতে বাস্তবের বৃস্ত আছে? না, না, সে সন্তাবনা যে স্থপ্নের চেয়েও অসম্ভব!—কিন্তু, হরবীনটা তো কঠোর সত্য! সেটাকে তো অস্বীকার করা চলে না! তার হর্ষল মন্তিক আর চিন্তা করতে পারলো না। সভব আর অসম্ভবের দোটানার পড়ে অরক্ষণের মধ্যেই সে তক্রাত্রর হ'রে পড়লো।

মাধব পাল ডাক্তার সাহেবের "ঘন্তরটা" স্বত্বে তুলে রাথবার উদ্দেশ্তে গৃহান্তরে প্রস্থান করলো।

## গ্রাম পত্তন

শীতের আরম্ভে নোহন প্রায় স্থান্থ হ'রে উঠ্ন—এখন সে অন্তের সাহায়্য ছাড়া হেঁটে ফিরে বেড়াতে পারে। পৌষের মাঝামাঝি সে আগেকার স্বান্থ্য ফিরে পেলো, এখন একাকী দর্কত্তি খুরে বেড়ায়। কিন্তু ইতিমধ্যে একবারও সে কুসমির দেখা পায়নি। আগে বাঁধটা তাদের মিলিত হ'বার উপলক্ষ্য ছিল, এখন সে বাঁধ তো গিয়েছে, কাজেই মিলনের ক্ষেত্রও গিয়েছে। তখন তার মনে হ'ল আবার যদি বাঁধটা থাড়া করা যায়, তবে হয়তো কুসমির সঙ্গে দেখা হ'বার স্থযোগ হবে। সে শীরে ধীরে কুঠিবাড়ীর দিকে চলল। দ্র থেকে সে দেখতে পেলো যে বাড়ীর রোয়াকে রোদ্ধুরে পিঠ ক'রে নবীন, নজির আর মুকুন্দ ব'সে আছে। মোহনকে দেখে মুকুন্দ বলল, কিরে মোহন কেমন আছিদ ?

নবীন আর নজির বলে' উঠল—এই যে ভাই তোমার কথাই হচ্ছিল, ভাবছিলাম তোমাকে ডাক্তে বাবো।

মোহন ভংগালো,—কেন ব্যাপার কি ?

—ব্যাপার আর কি ? আবার তো গরমকাল এলো, এবার কাজে লেগে যেতে হয়।

কাজটা কি ব্রুতে না পেরে মোহন অবাক্ হ'রে রইলো।
নবীন বলন—ব্রুতে পারলে না!

নজির বলগ—আবার বাঁধে হাত দিতে হবে না ! এর পঁরে কি আর সময় পাওয়া যাবে ?

মোহনের মনটা খুশী হ'রে উঠল, একটা কাজ পাওরা গেল ভেবে, তা ছাড়া ঐ কাজের হতে হয়তো কুসমির দেখাটাও পাওরা বাবে। তথন তারা চার জনে যুক্তি পরামর্শ করবার উদ্দেশ্যে দর্পনারায়ণের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

বৈশাথ মাসের প্রথম দিকেই বাঁধের কাজ শেষ হ'ল। পুরাণো জায়গাতেই বাঁধ তৈরি হরেছে বটে কিন্তু এবারে আরও চওড়া এবং আরও মজ্বত ক'রে বাঁধা হ'রেছে—তা ছাড়া রাতে পাহারা দেবার জন্তে এক সঙ্গে চার পাঁচ জন লোক রাথবার ব্যবস্থা হয়েছে। দিনের বেলাতেও একাধিক লোক থাকে। ওতেই মোহনের আপত্তি। সে বলে, দাদাবাবু এত লোকের আবশ্যক কি?

দর্পনারায়ণ বলে—গতবারের কথা এর মধ্যেই ভূলে গেলি। মোহন বলে—এবারে আস্থক না তারা!

মোহন তার আঘাতের প্রকৃত কারণ জান্তে পেরেছে।
দর্শনারায়ণ বলে—ধর, এবার যদি তারা না এদে বান আদে।

মোহন উত্তর দেয়—বান এলে তোমার পাঁচজন লোকেই বা কি করবে ?
দর্পনারায়ণ বলে—একজনে যা করবে তার চেয়ে পাঁচগুণ বেশি করবার

সম্ভাবনা।

মোহন ব্ঝ্তে পারে, না : ওথানে কুসমির সঙ্গে তার দেখা হবার আর সম্ভাবনা নেই। সে ভাবে অন্য উপায় সন্ধান করতে হবে।

দর্পনারায়ণের সাথের লোকদের সবাই কৃঠিবাড়ীর দল বল্তো। কৃঠিবাড়ীর দলের ধারণা হ'ল এবারে বাঁধ আর ভাঙবে না। কাজেও দাঁড়ালো তাই। বৈশাথের শেবে যমুনার জল বাড়লো, আষাঢ়ের প্রথমে পদ্মার ঘোলা এলো, প্রারণের প্রথমে আত্রাই নদীর হঠাৎ বক্তা এলো—কিন্তু বাঁধ টল্ল না। কৃঠি-বাড়ীর দলের আনন্দ ধরে না। দর্পনারায়ণ বল্ল—আর হুটো মাস ভালোর ভালোর কেটে গেলে কার্ত্তিকের প্রথমে জমিতে কলাই ছড়িয়ে দিতে হবে। এবারে তার বেশি নর। সে আরও বল্ল—আগামী বছরে বাঁধটাকে আরও মজবৃত ক'রে তুলে আমন ধান দিতে হবে, আর ঐ উচু জমিটা রাখ তে হবে চৈতালির জক্তে।

নজির বল্ল—তার আগে চাষ দিয়ে তিল বুনে দিলেই হবে! তিল ষা হবে দাদাবাবু:..।

মুকুন্দ বলে-একেবারে তালের মতো।

নজির বিরক্ত হ'য়ে বলে, রাগ করো কেন দাদা, সে তিলের তেল তোমার মাথার জন্মেই রাথবো।

মুকুন্দ নিজের মাথাটা দেখিরে বলে—ভাই, আগাগোড়া টাক, তেলের কেবল বাজে থরচ হবে।

নজির বল্ল, বাজে খরচ কি কেবল তেলেরই হয়, কথার হয় না !

দর্পনারায়ণ বলন—তিলেরও দেখা নেই, তালেরও দেখা নেই, মাঝে থেকে এই কথা কাটাকাটি কেন ?

তবে থাক —বলে ছইজনেই থামে।

আধিন মাদের শেষে মাঠে কলাই ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল, কার্ত্তিক মাদের শেষে অঘাণের প্রথমে কলাই কাটা হ'ল। মাঠের মাঝে একটা ক্লারগা পরিষ্ণার ক'রে নিয়ে শশু মাড়াই করা হ'লে দর্পনারায়ণ সকলকে সমান ভাগ ক'রে দিল, নিজের জম্ম কিছু রাখল না। সকলে বল্ল, তা কি হয়। এবং সকলে নিজ নিজ ভাগ থেকে কলাই দিয়ে বস্তা ভ'রে কুঠি-বাড়ীতে পৌছে দিল।

আবার গ্রীম্মকাল এলো, তথন বাঁধটা নৃতন ক'রে মজবুত করবার কাজ আরম্ভ হ'ল। দর্পনারায়ণের মনে ইচ্ছা ছিল বে এবারে উচ্ছ জমিতে লোক বসিরে দিতে হবে। কিন্তু বন্ধার তোড় না দেখে সে কাজে হাত দেওরা চলে না—কারণ বন্ধার বাঁধ ভেঙে গেলে প্রাণনাশের আশহা আছে। আবাঢ়, শ্রাবণে বন্ধা পুরো দমে এলো—কিন্তু বাঁধ অটুট রইলো। তথন দর্পনারামণ বুঝ্ল—এবারে লোক বসানো যেতে পারে। শীতের প্রারম্ভে সে নবীন আর নজিরকে বল্ল—দেখ্, মাঠের উচ্ দিকে লোক বসিয়ে দেবো—নীচ্ দিকে চাষ হ'তে পারবে। সে আরম্ভ বল্ল—যারা এখানে বাড়ী করবে তাদের মধ্যে জমি সমান ভাবে ভাগ ক'রে দেবো।

ওরা আনন্দে নেচে উঠ্ল। নেথ তে দেখ্তে এক মাসের মধ্যে পঞ্চাশ বাট ঘর হিন্দু মুসলমান এসে ঘর তুল্ল। তাদের আবার ঘর তুলবার থরচ। আনেকে নিজেদের ঘর ভেঙে নিয়ে এলো, যাদের সে হযোগ ছিল না, তারা বাঁশ, কাঠ কেটে নিয়ে এলো, ক্ষাণদের কাছ থেকে চেয়ে চিস্তে থড় বিচালি নিয়ে এলো, আর নিজেরাই তারা মজুর, নিজেরাই তারা পরম্পরকে সাহায্য ক'রে ঘর থাড়া করলো, গোক নিয়ে এসে গোয়াল ঘর তুল্ল, ধান কলাই রাথবার জক্তে গোলা বাঁধলো। তারপরে সকলে মিলে নিজ নিজ ভাগের জমিতে সর্ধে, ছোলা, মস্থর বুনে দিল।

এমনি ভাবে সে বছরটা গেল। পর বছর প্রীম্মকালে আবার বাঁধকে আরও মজবৃত করা হ'ল। আরও কতক লোক এসে বস্লো। মাঠের নীচু জারগাটার আমন ধানের চাব হ'ল। অনেকে আথ লাগিয়ে দিল। তারপরে অল্লাণ মাস এসে পড়লে একদিকে ধান কাটা হরু হ'য়ে গেল, আর এক দিকে চল্ল চৈতালি বপন। যারা আথ বুনে ছিল তারা আথ কেটে নিয়ে এসে মাড়াই করবার কলে ফেল্ল। আথের রসে লোহার গামলা ভ'রে ওঠে, গর্মে ভাবে তাকিয়ে থাকে। লোকজনে গোরু বাছুরে আর নৃতন উত্তরে বাতাসে হিল্লোলিত শশুক্ষেত্রে জনপদ যোলকলার পূর্ণ হ'য়ে উঠে দর্পনারায়ণের অনেক দিনের বাসনাকে, ব্যর্থতাকে, স্বপ্লকে সার্থক ক'রে তুলেছে। বিল বৃথি এবার পোষ মানলো। প্রকৃতি বৃথি এবার বশ হ'ল। কিন্তু প্রকৃতি ও নারী হুই-ই রহস্থময়ী, বশ মানলেও তাদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে নেই।

মোহনের আঘাতের পরে তিনবছর গত হ'রেছে, আমাদের কাহিনী আরম্ভের পরে সাত, আট বংসর কাল। এখন দীপ্তিনারায়ণের বয়স বার বংসর, মোহনের কুড়ি বংসর, আর কুসমির বয়স যোলর কাছে, সে এখন কৈশোরের উপাস্তে, যৌবনের প্রারম্ভে। গত ভিন বছরের মধ্যে মোহন ও কুসমির খুব বেশি দেখাশোনা হয়নি; প্রথম অন্তরার সুযোগের অভাব, দ্বিতীয় অন্তরায়, ডাকুরায়ের সতর্কতা, আর তৃতীয় বা শ্রেষ্ঠ অন্তরায় যৌবনের চৈতক্য। নারীর যৌবন হ'দিকে ধারওয়ালা তরোয়ালের নতন, তাকে বৃকে চেপে ধরবার উপায় নেই। একদিকে সে ভলোয়ায় কেটে বশে প্রণমীর বৃকে, আর একদিকে তীক্ষ দাগ টানে নারীর নিজের বৃকে, তাকে নিরাপদে রক্ষা করবার মতো থাপ আজও আবিস্কৃত হয়ন। কুসমি আজ সেই অসিলতা নিয়ে বিব্রত, একে রাখাও যায় না, ঢাকাও যায় না, আর ফেলে দেওয়া যায় মা—সে যে একেবারেই অসন্তব! এমন হিরপায় জ্যোতি, এমন জ্যোতির্ময় তীক্ষতা! এ যে পরম দৈব সম্পদ! কিম্বা দেবতাও দানবের যৌথ চেপ্টায় গড়ে উঠেছে এই অপুর্বে সামগ্রী—রমণীর যৌবন। স্বর্গ যে অলীক নয়, তার প্রমাণ এই রৌবন, দানব যে মিথ্যা নয়, তার সাক্ষী এই যৌবন, আর দেবতাও যে সত্য তারও প্রমাণ তো এই যৌবন!

কুসমি মোহনকে দেখুতে চার, কিন্তু শেষ পর্যান্ত দেখা না পেলেই যেন স্বন্ধি পার। যথন সে মোহনের কাছে এসে উপস্থিত হয় সে কি উত্তাল ওঠা পড়া তার হৃদরে, মোহন দূরে চলে যাওয়া মাত্র শান্ত হয়ে যায় বাঁসনার সে উর্মিলতা! যে বিরহের মধ্য সমুদ্র এমন নিস্তরঙ্গ, তার মিলনের উপকূল এমন তরঙ্গ-তাড়িত কেন অবোধ কুসমি কিছুতেই বুঝুতে পারে না। সে কিছুতেই বুঝুতে পারে না তরঙ্গবলয়হীন মধ্য স্মুদ্রেরে যে ছায়াচাঁদ এমন নিথুত, উপকূলের চেউরের মালা ছুটোছুটিতে সে এমন শত সহস্র থণ্ড থণ্ড হ'য়ে যায় কেন? সে বুঝুতে পেরেছে বিরহে শান্তি,
মিলনে সে এক বিষম জালা। কিন্তু কিছুতেই বুঝুতে পারে না যে কেন ঐ জালা তবু এমন কাম্য।

সেদিনটা মাম্ব মাস। যতদ্র দেখা যার সর্বে ফুলের প্রগল্ভ প্রলাপে পৃথিবী উন্মুখর, সর্বেফুলের সে প্রচণ্ড পীতিমার সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা চলে শীতের রৌদ্রের, ছইরে আজ মিলেছে ভালো। বেলা তথন ছপুরের দিকে। মোহনের কাজ ছিল ক্ষেতগুলো একবার তদারক করে আসা। সে সেই উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে। মাঝথানে সরু আল, তু'দিকে ঘন সর্যে ক্ষেত, যেথানে ফলন বেশি, গাছ প্রায় কোমর অবধি উচু।

মোহন লক্ষ্য করল এক জায়গায় ক্ষেতের মধ্যে কি যেন নড়ছে। সে ভাবলো বাছুর বা ছাগল হবে—কিন্তু একটু এগোতেই তার ভূগ ভাঙ্লো, সে দেখ্তে পেলো কে একজন ক্ষেতের মধ্যে ব'দে রয়েছে।

মোহন ডাক্লো-কুসমি এখানে কি করছিদ রে ?

কুসমি মোহনের হঠাৎ সাড়াতে বিস্মিত হ'বার ভাব দেখালো না— বলন—শাক তুলছি।

মোহন হেদে বল্ল — তোর যেন শাক তুলবার অভাব। তাই এথানে এসেছিদ!

কুসমি বলল – তোমাদের ক্ষেতে এসেছি তাই বৃঝি রাগ করছো।

এবারে মোহন অপ্রস্তুত হ'ল—বলন—আমি কি তাই বলছি পাগ্লি ? বলছি এতদুর এসেছিদ কেন ?

কুঁসমি বলল — কেন, এর চেয়ে দূরে কি কথনো আমাকে যেতে দেখোনি।
কুসমি যে তার সঙ্গে দেখা করতে বাঁধ প্রয়ন্ত যেতো সে স্মৃতি আছাসে
স্মরণ করিয়ে দিল।

মোৰুন বলল—তা নয়। এখন বড় হ'য়েছিদ কিনা তাই।

কুসমি বলে—তাইতো আরও দূরে এসেছি। তাছাড়া বড় হ'য়েছি সেকি আমার অপরাধ! ওটা তো আমার হাতে নয়।

মোহন বলে—অপরাধের কথা কে বলছে ? তোর দেখা পাইনে তাই বুঝছি কুসমি এখন বড় হ'য়েছে।

কুসমি বলে—দেখা পাবে কি করে ? তুমি যে আমার শত্রুপক্ষের লোক ! এবারে মোহন হেসে কেসল, বলগ, ওতেই তো বুঝি তোর বর্ষ হরেছে, 'নইলে কে শত্রু, কে মিত্র বুঝবি কেমন ক'রে ? মোহনের ক্ষেত তদারক বুঝি আর হ'ল না, সে ক্ষেতের মাঝে কুসমির পালে এনে বস্লো। তথন নীতের হাওয়ায় সর্যেক্লের ক্ষায়-মধুর পদ্ধ হ'জনের নাসারজ্ঞপথে মন্তিকে গিয়ে চুক্তে লাগলো, তারা দেখলো হটো শৌমাদি এক-গুচ্ছ ফুলের মাঝে লুটোপুটি খাচ্ছে, আর শুনলো দূরের কোন্ বাবলা গাছের উপর থেকে একটা যুঘু বিলাপধ্বনির জপমালা আবর্ত্তন করেই চলেছে। মোহন কুসমির হাতখানা ধরলো, কুসমি ছাড়িয়ে নিলো। এমন ক'রে এর আগে কখনো সে হাত ছাড়িয়ে নেয়নি! মোহন অবাক্ হ'ল! কিন্তু তার বোঝা উচিত ছিল যে শেষ হাত ধরবার পরে তিনটে পুরো বছর চলে গিয়েছে। তথন ইচ্ছো না থাক্লেও ধরা দিয়েছে—আর আজ হয়তো তার বিপরীত! মোহনের অভিজ্ঞতা অধিক হ'লে বুঝতে পারতো কুস্মির সেদিনের স্পর্শে আর আজকার স্পর্শে প্রকাণ্ড একটা প্রভেদ আছে, যেমন দক্ষ মাঝি গাঙের জলে বৈঠা ফেলেই বুঝতে পারে বানের প্রথম জলটি এসে পৌছেছে। যৌবনের প্রথম তরক্ষটিতে কুসমির দিরা উপিশিরা আজ রীরী করছে—হাত সরিয়ে নেওয়া আজ তার ইচ্ছাধীন নয়।

অপ্রস্তুত মোহন প্রসঙ্গান্তর উপস্থিত করবার উদ্দেশ্যে বলল—হারে, কুসমি, কতদিন তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ভেবেছি—কিন্তু হ'য়ে ওঠেনি। আমার অস্থথের মধ্যে তুই কি আমাকে দেথ্তে গিয়েছিলি? নইলে হুরবীনটা আমার শিরুরে এলো কেমন ক'রে!

কুসমি নির্বিকারভাবে বল্ল—আমিকেন যেতে যাবো! ওটা আমি নৈমুদ্দির হাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

অনেকদিনের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে মোহন যে থুব খুশী হ'ল, তা নয়।

মোহন অনেকক্ষণ আর কথা বলে না। সে আঘাত পেয়েছে ব্ৰে কুসমি মনে মনে খুণী হ'ল, কারণ প্রেমের একটা প্রকাশ আঘাতে, হর্বল কথনো প্রেমিক হ'তে পারে না। কুসমি এবার পূর্ব্বপথ ধর্লো, ভ্রোলো, মোহনদা, সভ্যি বলতো ভোমার মাথায় চোট লেগেছিল কি ক'রে ? মোহন কথা বলে না। আর একটু আঘাত দেওয়া দরকার জেনে কুসমি বলল, লোকে বলে তুমি নাকি নেশা ভাঙ থেয়ে পড়ে গিয়েছিলে।

তারপরে এই ধারালো ফলাটির আগার একটু বিষ মাখিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বলন—আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনে।

মোহন গর্জ্জে উঠে বল্গ—কেন করোনা, আজ পেকে ক'রো, আমি নেশা করি বইকি, ভাঙ, সিদ্ধি, গাঁজা, মদ কিছু বাদ দিইনে।

কুসমি বুঝ্লো—আঘাত বেশ জুতসই হয়েছে।

আখাত প্রেমের বিকল্প প্রকাশ, অন্ত প্রকাশের পদ্ধা কুসমির হাতে না থাকায় সে আঘাত দিয়ে চলেছে। আর মোহন আহত হচ্ছে জেনে বৃঝ্তে পারছে—ঠিক মর্ম্মে গিয়ে লাগছে; বৃঝ্তে পারছে কুসমির দিকে মোহনের মর্ম্ম অনারত।

কুদ্ধ মোহন উঠবার উপক্রম করছিল—এমন সমন্ন কুসমি চাপা আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্ল—মোহনদা, ঐ দেখো।

এ কণ্ঠস্বর আগেকার, ছলনাময় শব্দ নয়, এ কুস্মির হৃদ্গত ভাব। মোইন কুস্মির মুথের দিকে তাকিয়ে দেখ্ল—মুথ একেবারে পাংশু, কি ব্যাপার?

মোহন ওধোলো—কি হ'ল রে ?

তার উত্তরে কুসমি তর্জনী দিয়ে দূরে দেখিয়ে দিল, মোহন দেখ্ল, কুসমি তো আগেই দেখেছিল, ডাকুরায় ও পরস্তপ রায় এদিকে আদ্ছে। আর পালাবার পথ নেই।

\* মোহন বল্ল—আর পালাবার পথ নেই, এক কাজ কর,—শীগ্ণীর ক্ষেতের মধ্যে শুয়ে পড়্।

কুসমি বিধামাত্র না ক'রে লক্ষ্মীমেয়েটির মতো শুরে পড়লো, জিজ্ঞাসা করলো—তুমি ?

মোহন বল্ল-আমিও ওচিছ।

মোহন তার পাশেই শুয়ে পড়লো। কুলন্ত সর্বে গাছে হ'জনে বেশ ঢাকা পড়ে গেল—আর দেখবার উপায় রইলো না। ততক্ষণে ডাকুরায় আর পরস্তপ কাছে এসে পড়েছে। কুসমি ভয় পেয়ে মোহনের গা বেঁসে শুলো— ফিস ফিস করে বললে—মোহনদা ভয় করছে।

মোহন বল্লে—কাছে আয়।
কুসমি আর একটু কাছে এলো।
মোহন শুধোলো—কিরে ভয় কমেছে।
কুসমি বল্লো—না।
মোহন বললো—তবে আর একটু কাছে আয়।

আর একটু কাছে আসবার পরে হ'জনের গায়ে গায়ে বেশ লাগালাগি হ'য়ে গেল।

এবারে বোধ হয় কুসমির ভয় দ্র হ'ল। আমরা তো বৃঝি বাপের চোথের দৃষ্টিতে হ'জনে দ্রে দ্রে থাক্লেই ভয়ের কারণ কিছু কম ছিল। কিছু নব-যৌবন-সমাগতার মনের ভাব কেমন ক'রে বৃঝ্বো? লোকে বলে বানের প্রথম জলকে বিশ্বাস করতে নেই!

নোহন ও কুসমি লাগালাগি দেহে পাশাপাশি শায়িত—উদ্ধে, অভি
উদ্ধে ছাড়া পাওয়া নীলকণ্ঠের মতো নীলাত্র আকাশ—নীচে পৃথিবীর
নিরাবরণ বক্ষ; উপর থেকে বরছে গলিত লাতার মতো রোদ,
নীচে থেকে উঠছে পৃথিবীর তপ্ত প্রস্থাস, আর প্রত্যেক নিশ্বাসে যেন
সর্বে ফুলের নিবিড় মধ্বিল্ শিরার শিরায় মজ্জায় মজ্জায় চুকে পড়ছে;
একটা প্রজাপতির পাথা-তুটো মৃদিত হচ্ছে আর খুলছে, চোথের ইসারায়
যেন কিছু বোঝাতে চায়, ঘুঘুটা এখনো ডাকছে, দ্রে একটা কু কো
পাথী হঠাৎ ক্রেকবার কুক, কুক, কুক ক'রে উঠলো। তারা নিশ্বাস বর্ক
ক'রে ভয়ের রয়েছে, কুসমির আঁচল আর চুল তত ভীত নয়, উড়ে উড়ে মোহনের
গায়ে পড়ছে। তারা কি ভাবছিল জানিনে, হয় তো ভাবছিল—সব ভয়

কেন এমন মধুর হর না! হর তো ভাবছিল—এমন মধুর ভর জীবনে প্রতিদিন কেন আসেনা!

ডাকু রায় ও পরস্তপ খুব কাছে এসে পড়েছে।

ডাকু বলছে—রায় মশায় কুঠিয়াল লোকটারই তো জিত হ'ল দেখছি।

পরস্তপ বল্লো—হার জিতের মীমাংসা কি এত সহজে হর, আগে আপনার মেয়েটার বিয়ে দিয়ে ফেল্ন, তার পরে থালি হাত পারে একবার দেখা যাবে।

ডাকু বলে—রায় মশায় আপনি তো বলেছিলেন আপনার সন্ধানে বর আছে—কতদূর কি হ'ল ?

পরস্তুপ বল্লো, আছে বই কি, ভালো বর, আপনার ঘরের উপযুক্ত ঘর। শীগ্রীরই পাকা থবর দেবো।

কথা বলতে বলতে হ'জনে ক্রমে দূরে গিয়ে পড়ে!

এবারে কুসমি সত্যি ভয় পায়, সে মোহনের হাত ধরে—মোহন হাত টিপে
অভম্ব দেয়, কথা বল্বার উপায় নেই কি না। কুসমি থুব কাছে ছেঁসে আসে।
ডাকু আর পরস্তপ চেষ্টা করছে ওদের ছ'জনকে দুরে রাখবার—অথচ রহস্ত
এই যে তাদের ভয়েই মোহন আর কুসমি কাছাকাছি আসতে বাধা হ'ল।

ভাকুরায় বেশ থানিকটা দুরে গেলে অসহায় কুসমি বল্লো—কি হবে মোহনদা।

মোহন দৃঢ় কঠে বল্লো—আমি আছি।

আমি আছি বল্তে কতথানি কি বৈশ্বায় ব্রবার অভিজ্ঞতা তাদের কারোই ছিল না, কেবল একজন ব্রুলো তার সহায় স্বরূপ একজন কেউ আছে। আর একজন ব্রুলো, তার পৌরুষের একটা পরীকা আসছে।

মোহন উঠে বসেছিল, কুসমি তথনো শুরে। হঠাৎ তার ওঠাধরের দিকে
তাকিয়ে মোহনের মনে হ'ল ওই ঠোঁট হটির লালের সঙ্গে সেদিনের স্বপ্রদৃষ্ট
স্কুলের ক্কঙের যেন মিল আছে।

মোহন বলুলো—বলু না, তুই কি আমাকে দেখ্তে গিয়ে ছিলি ?
কুসমি ঠোঁট ছটিকে একটি চুম্বনের কুঁড়ির ছঙ্গীতে সঙ্কুচিত ক'রে চোখে
চপলতা তর্জিত ক'রে বলুল—না !

মোহন শুন্লো, হাঁ। ভার পরেই মনে হ'ল 'না'। আবার তথনি মনে হ'ল 'হা'।

এমনিভাবে, হটি দর্পণে যেমন অসংখ্য ছায়া প্রতিবিধিত হয় তেমনি অসংখ্য হাঁ এবং না-র মালা ধ্বনিত প্রভিধ্বনিত হ'রে আবর্ত্তিত হ'তে, থাক্লো। মোহন যতই হাঁ ও না-র মর্মাভেদ করতে চেষ্টা করে সব ঘূলিরে যায়, কেবল চোথে ভেনে ওঠে ঈষমুক্ত একটি চুম্বনের আরক্ত কুঁড়ি!

#

বৈশাথ মাদের প্রারম্ভে একদিন বিকালে দর্পনারায়ণ বাঁধের উপরে, ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বাঁধের উপর দিরে বরাবর চওড়া রান্তা। সে একদিকে তাকিয়ে দেখল—চলন বিল, অন্ত দিকে বাঁধ বেঁধে জল-সরানো জমিতে নৃতন জনপদ। এই জনপদটির নাম দিয়েছে সে 'নৃতন জোড়াদীখি'। গ্রামটিতে হু'বছরে প্রায় একশ ঘর লোক বসেছে, সব জাতের, সব শ্রেণীর লোকই আছে, আর সকলেই প্রয়োজন ভেদে কিছু কিছু জমি পেয়েছে। কোন কোন জমিতে তিনটা ফদল ওঠে। ছটো ফদল ওঠে না, এমন জমি বড় নেই।

সে বিলের দিকে তাকিয়ে ভাবলো আমার একটা উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হ'ল।
বিলের মুখ থেকে অনেকথানি জমি কেড়ে নিয়েছি। আর ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ
করতে গিয়ে আরও একটা উদ্দেশ্যে সফল হ'য়েছি—ডাকু রায় আর
পরস্তপের প্রতাপ কমিয়ে দিয়েছি। বিলের নির্জ্জনতায় তাদের প্রতাপ
—জনময়্ব জনপদে তারা কি করবে ? দর্পনারায়ণ ভাবলো একটা বাঁধ বেঁধে

একসঙ্গে বিল আর ডাকাত হ'জনকেই বেঁধেছি। নিজের সাফন্য স্মরণ ক'রে সে উচ্চস্বরে হো হো ক'রে হেসে উঠ্ল। দূর থেকে এই হাসি শুনেই লোকে তাকে 'পাগলা চৌধুরী' বলে থাকে।

কিন্তু তথনি তার মনে পড়লো, আরও একটা কাজ বাকি আছে— সেইটেই তার জীবনের মহত্তর লক্ষ্য। সে ভাবলো আর বিলম্ব করা উচিত নয়, মাম্লমের তো জীবন! তথনি মনে হ'ল, না, না। এ কাজ সিদ্ধ হ'বার আগে তার মরবার উপায় নেই!

সে ভাবলো মরি আর বাঁচি, কাজটা আমার দারা নিদ্ধ হবে মনে হয় না, দীপুকেই ভার দিয়ে যেতে হবে! একটু ভাবলো—হাঁ, ওর তো এখন বারো বছর বরস হ'ল—ভারটা এখনি তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার! তার পরে যখন ওর বয়স হবে, সামর্থ্য হবে, তখন করবে! অবশুই করবে! দীপু বাপকে বড় ভালবাসে! তা ছাড়া এতো শুধু বাপের কাজ নয়, ওবে জোড়াদীঘির বংশের ছেলে—এ কাজ যে জোড়াদীঘির চৌধুরীদের!

দুর্পনারায়ণ সঙ্কল করলে। আগামী অক্ষয় তৃতীয়াতেই দীপ্তিনারায়ণকে দীক্ষা দিতে হবে। অক্ষয় তৃতীয়ার তিথিতেই নাকি জোড়াদীবির চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠা!

## জোড়াদীঘিতে

অক্ষয় তৃতীয়ার কয়েকদিন আগে দর্পনারায়ণ জোড়াদীঘির অভিমুথে যাত্রা করিল। তাহার সহিত দীপ্তিনারায়ণ। পিতা একটি ঘোড়ায়, পুত্র তাহার ছোট ঘোড়াটিতে। দীপ্তি এখন পাকা ঘোড়সোয়ার হইয়াছে। যাত্রা করিবার পূর্বে পুত্র শুধাইয়াছিল, বাবা আমরা কোথায় যাচিছ।

বাবা বলিয়াছিল—চল্ না, যেদিকেই যাই বেড়ানো হবে। পুত্ৰ বলিল—চলো বাবা।

দর্পনারায়ণ কেবল মুকুন্দকে জানাইয়া দিল যে তাহারা জোড়াদীখি বাইতেছে। অপর কেহ তাহাদের গন্তব্যস্থল জানিত না।

এখন গ্রীম্মকাল, বিল শুক্না, ঘুরিয়া যাইতে হয় না, দর্পনারায়ণ ইচ্ছা করিলে একদিনেই পৌছিতে পারিত, কিন্তু সঙ্গে বালক দীপ্রিনারায়ণ, তাই তাহাকে ধীরে ধীরে চলিতে হইল। সে ঠিক করিয়াছিল—যথেষ্ট বিশ্রাম লুইতে লইতে তৃতীয়দিনে জোড়াদীঘিতে আসিয়া পৌছিবে। সে আরও স্থির করিয়াছিল যে জোড়াদীঘিতে রাত্রে পৌছিতে হইবে, গ্রামের লোকের সহিত্দেখা সাক্ষাৎ হয়—সে ইচ্ছা, তাহার ছিল না। পূর্ব্বগোরবমন্ত্ব বাসভূমিতে দরিদ্র বেশে দেখা দিতে কাহারই বা ইচ্ছা করে?

মাঠের মধ্যে হটি ঘোড়া ছুটিয়াছে, পুত্র আগে, পিতা পশ্চাতে। কিন্তু কিছুদ্র যাইতে না যাইতে পুত্র পিছাইয়া পড়ে, পিতা কথন্ আগে আসিয়া পড়ে, তথন পিতাকে আবার থামিয়া পুত্রকে অগ্রবর্তী করিয়া লইতে হয়। ইহাতে বিলম্ব অনিবাধ্য—কিন্তু এইরূপ বিলম্ব হইবে জানিয়া সেই ভাবেই সময়্ব স্চী নিদ্ধারিত হইয়াছিল।

রাউতারা গ্রামে আদিয়া রাত্রি অন্ধকার হইল—আর চলিবার উপায় নাই, চলিবার প্রয়োজনই বা কি'? পিতাপুত্রে হইজনে এক গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রম নইল। গৃহত্তের চাকর যোড়াছইটিকে থাইতে দিল, গোমাল ঘরের পাশে বাঁধিয়া রাখিল। পরদিন ভোরে উঠিয়া গৃহস্বামীকে ধন্সবাদ জানাইয়া চাকরটিকে পারিভোষিক দিয়া পিতাপুত্র ছইজনে পুনরায় যাত্রা করিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা তাহারা একটি গ্রামের অদ্রে আসিয়া পৌছিল। দীপ্তি শুধাইল—বাবা ওটা কোন গ্রাম ?

দর্পনারায়ণ বলিল – ঐ রক্তদহ!

রক্তদহ-নামে পুত্রের মনে সহস্র স্থৃতি উদিত হইল—তাহার মুখ দিরা কেবল বাহির হইল—এই রক্তদহ গ্রাম!

তাহার বালক চিত্তের ভূগোলে জোড়াদীঘি ও রক্তদহ স্থানের ও কুনেরু পর্বত। করনার যত স্বর্গ সমস্ত যেন প্রেম ও ঘুণার বেগে আবর্তিত হইরা ঐ মেরু চূড়াদ্বরকে আশ্রয় করিয়া চির দীপ্যমাদ'স্থাের কিরণে নিরন্তর ঝিনিতেছে। তাহার ভূগোলের আর যাহা কিছু সবই এই হুই চূড়ান্ত মল্লের অন্তর্যনী, আর সবই, ইহাদের তুলনায় ছায়াবং। সে করনায় শতবার, সহস্রবার রক্তদহ ও জোড়াদীঘি গ্রাম প্রত্যক্ষ করিয়াছে, পরস্তুপ আর ইন্দ্রাণিকে উদয়্বনারায়ণ, দর্পনারায়ণ আর বনমালাকে! কথনো তাহাদের চাকুষ দেখিতে পাইবে এ ভরসা তাহার ছিল না, ছিল না বলিয়াই করনা এমনভাবে তাহার কাছে প্রশ্রম পাইয়াছিল, প্রশ্রম পাইয়াছিল বলিয়াই তাহার লীলাচিত্র প্রদর্শনের আর অন্ত ছিল না।

কল্পনার সেহ কুমেরু, বালক চিত্তের বিদ্বেয়ের সেই প্রতিদ্বন্ধী রক্তদহ গ্রাম আদ্ধ তাহার সন্মুথে উপস্থিত! সে কি করিবে, কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া বলিয়া উঠিল—চলো না, বাবা, আমরা ওদের মেরে আদি।

বাবা মনে মনে খুনী হইল, বলিল—আমরা হজন কি গ্রামশুদ্ধ লোককে মারতে পারি। আর তা ছাড়া গ্রামের লোকের দোষ কি ?

পুত্র ব্ঝিতে পারিল ভাহাদের সম্মিলিত বীরত্ব সত্ত্বেও গ্রামবাসীকে আঁটিরা

ওঠা সম্ভব না হইতেও পারে, তাই সে বলিল—গ্রামের লোকদের কেন? জমিদারদের!

পিতা বলিল—জমিদার যে মেরেমান্থ্য ! ছিঃ বাবা, মেরে মান্ত্রের গাঙ্কে কি হাত তোলে ?

পুত্র অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—তা কেন, পরস্তুপ রায়কে, সে-ই তো সক নষ্টের গোড়াতে!

দর্পনারায়ণ বলিল — পরস্তপ অত্যন্ত থারাপ লোক, কিন্ত ইচ্ছা করলেই কি দও দেওয়া যায়, তার জন্মে অপেক্ষা করতে হয়, স্থযোগ সন্ধান করতে হয়।

ধীরত্ব বীরত্বের সহায়ক। এই অতি সাধারণ সত্যটা ব্ঝিতেই জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়া যায়, অনেকগুলি ভুল ভ্রান্তি কাটিয়া যায়। দর্পনারায়ণ এখন ব্ঝিয়াছে, দীপ্তিনারায়ণের ব্ঝিবার সময় এখনও আসে নাই। মামুষকে নিতান্ত হুবোধ করিয়া গড়াই যদি বিধাতার অভিপ্রায় হইত, তবে তিনি হাতপা চোথ কানের মতো জন্মকালেই তাহাকে স্থবুদ্ধি দিতেন। মামুষ ভুল করক বিধাতা চান। পড়িয়া গিয়া শিশু যেমন মাকে স্মরণ করে, ভুল করিয়া মামুষ তেমনি বিধাতাকে ডাকুক—ইহাই বোধ করি তাঁহার অভিপ্রেত। শিশু পড়ে বলিয়াই মায়ের প্রিয়, অসহায়তার দ্বারা সে মাত্মেহকে উদ্বোধিত করিতে থাকে। নিভূল মামুষ বিধাতার প্রিয় নহে।

দর্পনারাম্বণ বলিল—বাবা, আজ আমাদের এই বটগা**ছ্তলাম রাত** কাটাতে হবে !

এই বিচিত্র প্রস্তাবে পুত্র খুনী হইরা উঠিল, বলিল, সে বেশ হবে বাবা!
কাছে একটা জাম গাছ দেখাইয়া বলিল—আর এই জাম গাছের ডালে
খোড়া ছটোকে বেঁধে রাখলেই হবে।

তাহাই দ্বির, হইল। ঘোড়ার পোষাক খুলিয়া ফেলিয়া নিকটবর্ত্তী এক পুকুর হইতে তাহাদের জল পান করাইয়া আনা হইল, তারপরে সেই গাছের ডালে ভাহাদের বাঁধিয়া রাথা হইল। পিতাপুত্র হুইজনে সামান্ত জলবোণ করিয়া শুইয়া পড়িল। পরদিন ভোরের আলো হইবার আগেই আবার তাহারা পথে বাহির হইয়া পড়িল। রক্তদহ গ্রাম পাশে রাথিয়া তাহারা পূব-মুখে চলিতে লাগিল।

তুপুররেলা এক গৃহস্থের বাড়িতে আতিথ্য স্বীকার করিয়া লইয়া তাহারা স্নানাহার করিয়া লইল। সন্ধ্যার আগে একটি প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। দূরের পুঞ্জীভূত গাছপালার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া পুত্রকে বলিল—বলো তো বাবা, ওটা কোনু গ্রাম ?

দীপ্তিনারায়ণের মুখে স্বতঃ উচ্চারিত হইয়া উঠিল—জোড়াদীখি।
দর্শনারায়ণ বলিল—ঠিক ধরেছো! জোড়াদীঘিই বটে!
দীপ্তি বলিল—চলো বাবা, ঢুকি।
দর্শনারায়ণ বলিল—আগে অন্ধকার হোক।

দীপ্তিনারায়ণের জীবনে একি বিচিত্র অভিজ্ঞতা! আগের দিন সন্ধ্যায় রক্তদং! পরের দিনই জোড়াদীঘি। এমন করিয়া এত সামান্ত করেক দণ্ডের ব্যবধানে তাহার আশৈশবের স্বপ্ন যে সত্য হইনা উঠিবে—তাহা কে জানিত! সে ভাবিতে লাগিল—এতই যখন সত্য হইল, তখন আরও কেন না সত্য হইবে! বননালা, এবং উদয়নারায়ণ, এবং দর্পনারায়ণ —তাহারাই বা কেন না দেখা দিবে? আর সেই যে অসহায় শিশুটি জন্মের পরেই যাহার মাতৃবিয়োগ ঘটিয়াছিল, যাহাকে লইয়া তাহার পিতা নিজেকে অসহায়তর মনে করিত, যে শিশুটির প্রতি এবং যে শিশুটির পিতার প্রতি সে আন্তরিক সমবেদনা বোধ করিত, তাহাদেরই কেন না দেখা পাওয়া যাইবে! আর সেই শিশুটির স্বর্গতা জননী! আহা, নিজের জননীকে কখনো সে দেখে নাই; সেই মাতৃম্র্তিকেই তাহার নিজের জননী বলিয়া সে কল্পনা করিত! কতদিন রাত্রে এই মাতৃম্র্তিকেই সে স্বপ্নে দেখিয়াছে। রজনী যেমন চুল-খোলা মুখ নত করিয়া পৃথিবীকে কোলে লইয়া বসিয়া থাকে, তাহার চুলের ফাঁকে ফাঁকে ধেমন তারার মনি মাণিক জলিতে থাকে, তেমনি করিয়া স্বপ্নস্থলার সেই

মৃথচ্ছবি তাহাকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছে! কিন্তু হায়, স্বপ্ন এমন ভঙ্গুর কেন? ব্যাকুলতা চরমে উঠিবার আগেই স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়, দীপ্তিনারায়ণ কাঁদিয়া ওঠে, স্বপ্নের স্থৃতিরপে দেই মহীয়সী নারীমূর্ত্তির কানের হুলটির লাল পাথরের টুকরার দীপ্তছবি স্বর্ণময় শূলের মতো হৃদয়ের ক্ষতস্থানটিতে একবার আঘাত করে—তারপরে সব অন্ধকার! দীপ্তিনারায়ণ পাশ ফিরিয়া দেখে জানালাপথে প্রভাতী তারাটি বেদনায় দব্ দব্ করিয়া জ্লিতেছে।

অন্ধকার হইলে দীপ্রিনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া দর্পনারায়ণ গ্রামে প্রবেশ করিল। বড় সড়ক ত্যাগ করিয়া একটা সরুপথে তাহারা চলিতে লাগিল। দর্পনারায়ণের মনে আশঙ্কা ছিল, পাছে কেহ তাহাকে চিনিয়া ফেলে! বৎসর আম ছাড়া হইলেও সকলেই তাহাকে চিনিবে। কিছুদূর গিয়া অন্ধকারে একজন লোককে আদিতে দেখিল, পিতা পুত্র পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল। লোকটা ক্রক্ষেপ না করিয়া আপন মনে চলিয়া গেল। কিছুদুর গ্রিয়া তাহার যেন কি মনে হইল — সে হাঁকিল – কে যায় ? দর্পনারায়ণ উত্তর না দিয়া দীপ্তিকে টানিয়া লইয়া হন হন করিয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু তথন তাহার ° মনে কি হইতেছিল তাহা বিধাতাই জানেন। গলার স্বর শুনিয়া দর্পনারায়ণ বুঝিল লোকটা হরু জেলে। তাহার মনে হইল লোকটাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া ওঠে, পরিচর দেয়, ভাই, আমি ৷ দেই হরু জেলে সম্পদের দিনে যে নগণ্য ছিল আজ তাহাকে আপন রক্তসম্বন্ধের জ্ঞাতি বলিয়া মনে হইল। জোড়াদोঘি यनि তাহাদের সকলেরই জননী হয়, তবে গ্রামের চৌধুরী জমিদার এবং দীনতম প্রজা রক্ত সম্বন্ধ ছাড়া আর কি ? কিন্তু দর্পনারায়ণের উত্তর দেওরা হইল না। সম্পদের পূর্ববসংস্কার যে ইহার অন্তরায়। তাহার। হুইজনে নির্জন পথ ধরিয়া প্রকাণ্ড একটি দেউডির সন্মুখে আসিয়া থামিল।

দর্পনারায়ণ দেখিল দশানির দেউড়ির কপাট বন্ধ হইরাছে। ভিতর হইতে অর অর আলোর আভাদ আর ভোজপুরী দারোয়ানদের তুলদীদাদী রামায়ণ গানের অপ্পষ্ট হ্বর ভাদিয়া আদিতেছে। দে দেখিল তাহাদের দেউড়ি অবারিত, কে আর বন্ধ করিবে। বিরাট কপাটের একথানা খদিয়া পড়িয়া গিয়াছে—ইচ্ছা হইলেও বন্ধ করিবার উপায় আর নাই।

দীপ্তিকে লইয়া দে দেউড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। আকাশের ফিকা
আক্ষকারের তলে জমাট-বাঁধা বড় বড় অট্টালিকার অন্ধকার। দর্পনারায়ণ
পথে কিছু শুক্না ডাল পালা সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল, চকমিক সঙ্গেই ছিল।
এবারে সে আলো জালিল। হঠাৎ আলো জলিয়া উঠিবামাত্র অট্টালিকাগুলির
ছায়া নড়িয়া উঠিল, অট্টালিকাগুলি এত দিনে, এতদিন পরে যেন জাগিয়া
উঠিল। আলোর থোঁচা খাইয়া একদল চামচিকা ফরফর শব্দে উড়িয়া বাহির
হইয়া গেল; নারিকেল গাছটার উপরে এতক্ষণ যে পেঁচাটা ডাকিতেছিল দেটা
চুপ করিল; আলোর রশ্মিতে একটা হতবৃদ্ধি শিয়ালের চোথ জলিয়া উঠিল।
দীপ্তিনারায়ণ বিশ্বয়ে নির্বাক্! দর্পনারায়ণের মনের উপরে সহস্র শ্বতির
বোঝা পাথরের মতো চাপিয়া ধরিয়াছে—তাহার কথা বলিবার উপায় কই ?

দীপ্তি ভগাইল—বাবা এই কি—।

তাহার বাক্য সম্পূর্ণ হইবার আগেই পিতা বলিল—হাঁ, বাবা, এই উদয়-নারারণের বাড়ী।

দীপ্তি পুনরপি ভগাইল-বনমালার।

পিতা বলিল —বন্মালারও বই কি ! বন্মালা বে উদয়নারায়ণের পুত্রবধূ !
দর্পনারায়ণ দেখিল দশ বৎসর পড়িয়া থাকিবার ফলে বাড়ী যেন শতাব্দী
কালের পুরাতন হইরা গিয়াছে। সে ভাবিল আর ছাড়িয়া না থাকিলেই
বা কি হইত। এই বিশাল পুরী রক্ষা করিতে যে সম্পদের প্রয়োজন, সে
সম্পদ তো অনেককাল অস্তর্হিত।

ে দেখিল চণ্ডী মগুপের কার্ণিদ, আলিদা ভাঙিরা পড়িরাছে, ছাবের

উপরে অশথ গাছ বেশ সতেজ হইয়া উঠিয়া দিকে দিকে শিকড় চালাইয়া দিয়াছে; সে দেখিতে পাইল চণ্ডীমগুপের প্রকাগু বারান্দাটাতে চামচিকার উচ্ছিষ্ট ফলের বীচিতে পরিপূর্ণ, একখানা পা ফেলিবারও স্থান নাই। পাশেই বিস্কুমগুপ, তাহারও অন্তর্মপ অবস্থা। ডানদিকে পুকুরের পারে কাছারীর দালান। সেটাও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু বারান্দাটা তেমন অপরিচ্ছর নয়, একদিকে থানিকটা ছাই আর পোড়া কাঠ পড়িয়া রহিয়াছে, সে অনুমানে বঝিল কোন বিদেশী পথিক এখানে আশ্রয় লইয়া রাঁছিয়া খাইয়াছিল।

দক্ষিণ দিকে বৈঠকথানা। সেই আলো-আঁশারের মধ্যেও বৈঠকথানার অবস্থা ব্রিতে তাহার কট হইল না। দোতালার ছাদটা পড়িয়া গিয়াছে—নীচতলার জানালা দরজাগুলি লোকে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে—সমস্ত দালানটা দাত পড়িয়া যাওয়া ম্থগহ্বরের মতো, উলাতনেত্র চকুকোটরের মতো একান্ত অসহায়, একান্ত বীভৎসদর্শন! দর্পনারায়ণ আর সন্থ করিতে পারিল না, সে ভাবিয়াও ভাবে নাই যে বাড়ীটাকে এমন শ্রীহীন দেখিতে হইবে। সে বলিল, চলো বাবা, ভিতরবাড়ীতে যাই।

পরের উঠানে রায়াবাড়ী। পাশাপাশি ছইটি দালান, একটি ক্লামিষ পাকের আর একটি নিরামিষ পাকের। ছটিই পড়িয়া গিয়াছে। রায়ার দালান তো আর পূজার দালানের মতো শক্ত করিয়া গাঁথা হয় না। তার পরের উঠানে অন্দর মহল, তার পরের উঠানে ছিল বনমালার বছরত্বের বাগান। একটার পরে একটা চত্বর তাহারা পার হইয়া যাইতে লাগিল—ছ'জনেই নীরব, নির্বাক, স্বপ্লচালিতবৎ, কেবল এইটুকু প্রভেদ যে, পুত্র তাহার বছকালের স্বপ্লকে ক্রমশঃ বাস্তব হইয়া উঠিতে দেখিতেছে, আর পিতা তাহার আশৈশবের বাস্তবকে আজ স্বপ্লের চেয়েও অবাস্তবরূপে প্রত্যক্ষ করিল।

অন্দর মহলের একটি দালানে দর্পনারায়ণ প্রবেশ করিল—দীপ্তিনারায়ণ অফুগামী। সৈই দালানের একটি প্রশাস্ত প্রকোঠে, আর কোন আসবাব পত্ত নাই, কেবল একখানা বৃহৎ পালঙ্ক চারটি মাত্র পায়ার উপরে ভর দিয়া কাঠের জীর্ণ পঞ্জর রাহির করিয়া বিরাজিত। সেই ভাঙা পালঙ্কথানার উপরে দর্পনারারণ বিসিয়া পড়িয়া, একেবারে যেন ভাঙিয়া পড়িল। দীপ্তি বুঝিতে পারে না,—ব্যাপার কি? শুধাইতেও সাহস হয় না। পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইল গালের উপরে জল গড়াইতেছে। তাহার ভয় হইল মে পিতার কি হঠাৎ কোন পীড়া উপস্থিত হইল? কি জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়া পায় না, চুপ করিয়া থাকে, তাহার নিজের মনটাও ভারি হইয়া ওঠে।

অনেকক্ষণ পরে দর্পনারায়ণ আত্মসংবরণ করিলে দীপ্তি শুধাইল—বাবা তোমার কি হ'য়েছে ?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া দর্পনারারণ বলিল—এটা ছিল বনমালার শয়ন বর, এই থাটে সে ভ'তো।

তারপরে একটু থামিয়া বলিল—আমার চোথে হঠাৎ জল দেখে অবাক্ হয়েছিলি, কিন্তু এখন তোর চোথের জল থামাবে কে ?—

তারপরে পুত্রকে সবলে জড়াইয়া ধরিয়া পাগলের মতো আর্ত্তম্বরে বলিয়া উঠিল—ওরে অভাগা, বনমালা যে তোর মা।

দর্পনারায়ণ তাহাকে জড়াইরা ধরিয়া ভালই করিয়াছিল, কারণ, পিতার উব্জির তাৎপর্য্য বুঝিবামাত্র দীপ্তিনারায়ণের মূর্চ্ছা হইল। অনেকক্ষণ পরে অনেক চেষ্টার তাহার জ্ঞান ফিরিবামাত্র সে বলিল, বাবা, এতদিন কেন বলো নাই।

পিতা বলিল— সেই কথাই আজ বলবো। দর্পনারায়ণ বলিতে লাগিল, যে কথা আমরা জন্ম থেকে জানি তার ধার ক্ষ'য়ে বায়, সে সত্য আর আমাদের মনকে নাড়া দিতে পারে না। কিন্তু যে সত্য আচম্বিতে অদৃষ্টের অমোঘহস্ত নির্মিত বজ্লের মতো আমাদের অন্তিত্বের উপরে এসে পড়ে, তার আকন্মিকতার প্রচণ্ড আঘাতে অভ্তপূর্বে শক্তির উদ্বোধন ক'রে দেয়!

· সে বলিতে লাগিল, বৎস দীপ্তিনারাম্বণ, যদি তুমি শৈশব থেকে জানতে

বে তুমি জোড়াদীঘির চৌধুরী, তুমি বনমালার সন্তান, তবে জোড়াদীঘির অপমানে, বনমালার হৃংথে তোমাকে কি এমনভাবে উন্নত ক'রে তুল্তো। তোমার অন্তিম্ব কি এমন চমক ভেঙে জেগে উঠ্তো! কথনই না।

দর্পনারায়ণ বলিয়া চলিয়াছে -- এখনও তুমি বালক, অপমানের প্রতি-কারের শক্তি এখনো তোমার হয় নি, কিন্তু অপমানের স্মৃতিকে ধারণ ক'কে রাখবার পক্ষে তোমার যথেষ্ট বয়দ হ'য়েছে! তাই আজ তোমাকে তোমার যথার্থ পরিচয় দিলাম, তাই এতদিন তোমাকে তোমার যথার্থ পরিচয় দান থেকে বিরত ছিলাম।

দর্পনারায়ণের অনস্তবেদনামন্থিত কণ্ঠস্বর যেন কোন্ মতল গহবর হইতে উঠিতেছিল, সেই স্বরপ্রামে নির্জন কক্ষের বায়ুমণ্ডল মন্দ্রিত হইতে লাগিল—সমস্ত অট্টালিকা যেন উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে, সমস্ত অট্টালিকা যেন পুত্রের উত্তর শুনিবার আগ্রহে উৎকর্ণ হইয়া অপেকা করিতেছে।

পুত্র তথাইন-বাবা বলে।, আমাকে কি করতে হবে।

দর্পনারায়ণ বলিল, দীপ্রিনারায়ণ, তুমি বনমালার সন্তান। আর তার চেয়েও বেশি ক'রে তুমি জোড়াদীঘির চৌধুনী! রক্তদহের জমিদার পঁরন্তপরায়কে তার প্রাপ্য দণ্ড দেবার ভার তোমার উপরে—বনমালার, তোমার, জননীর এই দাবী তোমার প্রতি। আর রক্তদহের জমিদার বংশকে কথনো তুমি ক্ষমা করবেনা, শক্রণক্ষ বলে' মনে করবে—জোড়াদীঘির চৌধুরীদের এই দাবী তোমার প্রতি!

দর্পনারায়ণ বলিয়া যাইতে লাগিল, তুমি জিজ্ঞাদা করতে পারো—আমি
কেন দণ্ড বিধান কর্করিনি! আমার দে শক্তি নেই! দৈহিক শক্তি নয়,
দৈহিক শক্তি যথেষ্ট আছে, এখনো আছে, কিন্তু সংসারের বিচিত্র আদরে
দৈহিক শক্তি সর্বজন্ত্রী নয়। যে সম্পদের বলে পরস্তুপ প্রবল, আমি সেই
সাংসারিক সম্পদে বিচ্যুত! তাই আজ আমি হীনবল। কিন্তু আমার সে
সম্পদ হ'ল না বলেই তোমার যে হবেনা তা কেমন ক'রে বলি! তুমি বদ্ধি

শ্রীমন্ত হও, ধনবলে বলীয়ান হও, তবে শক্রের দণ্ড বিধান করবে—তোমার জ্যোড়াদীঘির পূর্বপূরুষগণ তোমার কাছে এই আশা করে! আর সে বল যদি তোমার কথনো না হয়, তবে অস্ততঃ রক্তদহের জ্ঞমিদার বংশকে শক্রপক্ষমনে ক'রে ঘুণা করবে, বিষবৎ তাদের সংসর্গ পরিহার ক'রে চলবে—এই সামান্ত আশা তোমার কাছে জ্যোড়াদীঘির চৌধুরীদের, তোমার জননী বনমালার, আর এই হতভাগ্য পিতার।

দর্পনারায়ণ থামিল। কিন্তু প্রতিধ্বনি থামিল না, ঘরের বায়ুমণ্ডলে বিহাৎ শুরুব করিতে লাগিল। প্রতিধ্বনি থামিলে তাহার কথার স্মৃতি বালক দীপ্রিনারায়ণের চিত্তের দিকে দিকে অগ্নিমর কশা হানিতে থাকিল। কিছুক্ষণ কেহই কথা বলিতে পারিল না, অবশেষে, অনেকক্ষণ পরে দীপ্রিনারায়ণ বলিল—বাবা, তোমার কথা মনে থাকবে। যদি আমার শক্তি হয় তবে পরস্তপরায়কে দণ্ড দেবো—আর যদি তত শক্তি না হয়, তবে অস্ততঃ রক্তদহের জমিদার বংশকে কথনো ক্ষমা করবো না, তারা যে আমার

পরে সংশোধন করিরা বলিল, আমাদের বংশের শত্রু একথা কথনো বিশ্বত হ'ব নী।

তাহার বাক্যে সহষ্ট হইয়া পিতা পুত্রের মাথার হাত দিয়া আশীর্কাদ করিল। তথন পিতাপুত্র তুই জনে সেই শৃষ্ণ পালক্ষের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। মশালটি নিবিয়া গেল। তাহারা কে কি করিতে লাগিল কেই দেখিতে পাইল না।

হঠাৎ তাহারা চকিত হইয়া উঠিল, ঘরের মধ্যে আলো আদিল কোথা হুইভে! ছুইজনে দেখিতে পাইল দরজার কাছে একটা মশাল হাতে মুকুল মুঞ্জার্মান।

বিশ্বিত দর্পনারারণ শুধাইল—মুকুন্দ, তুই হঠাং! একমাত্র মুকুন্দই জানিত বে পিতাপুত্রে জোড়াদীঘি আসিই। মুকুন্দ বলিদ—দাদাবাবু, খবর ভালো নয়।

## —কি হ'**য়েছে** ?

মুকুন্দ বলিল – হঠাৎ যমুনার জলে বান এসেছে, বক্সার জল একেবারে বাঁথের গোড়ায় এনে ঠেকেছে

দর্পনারায়ণের মুখে অজ্ঞাতদারে বাহির হইল—সর্কনাশ!

তারপরে দে বলিল—জল তো বাঁধ পর্যান্ত আসবার কথা নয়। তাছাড়া এখনো বেঁ জ্যৈষ্ঠ মাস পড়েনি!

মুকুন্দ বিশিল — আমরা তো সেই কথাই ভাবলাম ! ভাবলাম যে বৈশাথের শেষে এত তোড় ! এখনো তো বর্ষাকাল সামনে পড়ে ! তাছাড়া এর উপরে যদি পদ্মার ঘোলা, আর আত্রাই-র বান এসে পড়ে তবে কি আর কিছু টিকবে ! স্বাই বলল—যাও মুকুন্দ—দাদাবাবুকে গিয়ে ২বর দাও ! তাই চলে এলাম !

पर्वनातात्रव उध् विनन- हन् !

সে ব্ঝিল সংগারে তাহারাই প্রকৃত হতভাগ্য বিধাতা যাহাদের কাঁদিবার অবকাশটুকুও দান করে না। মুকুন্দ আদিবার ঠিক আগের মুহুর্ত্তে দর্পনারারণ ভাবিতেছিল—আজ তাহার সাংসারিক কর্ত্তব্য শেষ হইল! সে ভাবিয়াছিল চলনবিলকে সে সংযত করিতে পারিয়াছে, আর সেই সঙ্গে সংযত হইয়াছে, ডাকুরার আর পরস্তপ! সে ভাবিয়াছিল—পরস্তপের অসমাপ্ত দওবিধানের ভারটা সে পুত্রের হাতে তুলিয়া দিরাছে। এখন সে নিশ্চিন্তে মরিতে পারিবে! তাহার বরসও হইতে চলিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহুর্ত্তে জীবনের জাটল গ্রন্থিতে অদৃষ্ট একি নৃতন কাঁস টানিয়া দিল! সে ভাবিয়া পাইল না, ইহার উদ্দেশ্য কি, আর ইহার পরিণামই বা কোথায়?

সে বলিল—মুকুন্দ আমি এগিয়ে চল্লাম। তুই দীপ্তিকে নিরে ধীরে ধীরে আর! আমি ঘোড়া হাঁকিয়ে আন্ধ শেষ রাত্রেই গিয়ে পৌছাব!

তাহার তিন জনে দেউড়ির বাহিরে আসিরা, পৌছিলে—দর্পনারারণ ক্রতপদে অন্ধনারের মধ্যে প্রস্থান করিল। মেরেরা পুরুষের দৃষ্টির অর্থ বুঝুতে কথনো ভুল করেনা। নারীছের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তারা পুরুষের চোথের ভাষা বুঝুবার ক্ষমতা লাভ করে, কিয়া ঐ ক্ষমতাটি যথন লাভ করে, বুঝুতে হবে তথনই তাদের নারীছে উন্মেষের অর্মণোদর। কীচকের প্রথম দৃষ্টিপাতেই দ্রৌপদী তার বাসনার ইতিহাস বুঝুতে পেরেছিল, তবে যে তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল সে কেবল অবস্থা গতিকে। শকুন্তলার লতাকুঞ্জে হয়ন্ত আর এক বছর আগে আস্লে তাঁকে কেবল শিকার করেই ফিরে যেতে হ'ত, হয়ন্তের আগমন আর শকুন্তলার অন্তর-পুরের রাজকভার জাগরণ একই লগ্নে কালিদাস ঘটিরেছেন। যাই হোক্, আমাদের কুস্মি দ্রৌপদীও নয়, শকুন্তলাও নয়, তবু একেবারে নয় কি ক'রে বলি—সে তাদেরই সমজাতীয়া।

কুদ্মি কিছুদিন থেকে বড়ই উদ্বেগ বোধ করছিল—আর কিছু নর,
পরস্তর্প রায়ের দৃষ্টি তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। পরস্তপ প্রায়ই
,ডাকুরায়ের বাড়ী আসতো—একথা আমরা বলেছি। ইদানীং তার
যাওয়া আসা খুব ঘন ঘন চলছিল—আর দে ঠিক এমন সময়টি বেছে নিতো
—যথন ডাকুরায় অমুপস্থিত। ডাঁকুরায় বাড়ী না থাক্লে পরস্তপের থোলা
মাঠ। সে আসে এক-আধবেলা থাকে—তারপর চলে যায়। সে থাকে
কুদ্মির সন্ধানে—কুসমি তাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে। একদিন কুসমি তার
সক্ষ্থে পড়ে গেল—কুসমি পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টায় ছিল—পরস্তপ পথ
আটকে দাঁড়ালো।

পরস্তপ বল্ল – বার্পের দেখা পাইনে, আবার তার মেরেও যে অদৃশু হ'কে উঠ্ল।

কুশমি কি বল্বে ভেবে না পেরে বল্ল—আমার কান্ত আছে।

পরস্তপ বলন—আহা কাজ তো আছেই, কিন্তু অতিথির থোঁজ খবর নেওয়া কি একটা কাজ নয় ?

কুসমি বলল—বেশু তো, আপনার কি দরকার বলুন। 
পরস্তপ বলল—তোমাকেই দরকার।
কুসমি কুন্তিত স্বরে বলে—কি দরকার বলুন।
পরস্তপ বলে, রাস্তার দাঁড়িরে কি বলা যার, একটু নিরিবিলিতে চলো।
ফুসমি কিছু বলে না।

পরস্তপ আশার লক্ষণ দেখে, বলে — সে-সব কথা ধীরে সুছে বলবো — ভাড়াহুড়োর বলবার মতো নর।

ভীত কুস্মি একদৌড়ে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঢোকে—আর বেরোর না।
পরন্তপ চলে যার —নৃতন স্থবোগের আশার। নারী সম্পর্কিত স্থনীর্ঘ
অভিজ্ঞতার ফলে সে ব্রুতে পেরেছে যে ওদের সম্বন্ধে বেশি ব্যক্তাতা প্রকাশ
করলেই সব মাটি—খীরে স্থন্থে এগোতে হয়। সে ব্রুতেছে প্ররা করলে যেমন
কাল নষ্ট হবার আশক্ষা, তেমনি ধৈর্য্য ধরে লেগে থাকলে সাফল্য লাভ হুবেই।
তার ধারণা এই যে মেরেরা শেব পর্যন্ত ধরা দেবেই—তবে ধৈর্য চাই, তার
বেশি কিছু প্রারোজন হয় না। পরস্তপের ধারণা হয় তো ভুল নয়, এক
শ্রেণীর মেয়েদের সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য হ'লেও হ'তে পারে।

ভীত কুসমি বাড়ীর বের হওয়া ছেড়ে দিল—এমন কি প্রস্তপের ভরে সে মোহনের সঙ্গে দেখা করতেও বেতে সাহস করে না।

করেক দিন পরে একদিন রাত্রে সে জানলায় শব্দ শুনে জেগে উঠল।
কান পেতে শুনল কে যেন বাইরে থেকে টোকা নেরে শব্দ করছে। তার
অভ্রান্ত নারীবৃদ্ধি বলে দিল—চোর ডাকাত নয়, তার চেয়েও ভয়ন্তর কিছু,
সে চূপ ক'রে শুরে পড়ে রইলো।

এই ঘটনার পর থেকে সে নিজেকে খুব অসহায় বোধ করতে লাগুলো। কারো সঙ্গে ভার পরামর্শ করা দরকার। কিন্তু কাকে এসব কথা সে জানাবে বুরতে পার না। বাপকে বলা চলে না, বৃদ্ধা ঠাকুরমাকে বলা সম্পূর্ণ নিরর্থক। মাকে বলা যেতো কিন্তু দে তো মাতৃগীন। এই গুঃসময়ে মারের অভাব শ্মরণ ক'রে দে মাঝে মাঝে লুকিয়ে কাঁলে। সে স্থির করলো মোহনকে বলবে, কিন্তু পরস্তপের ভরে দে বাড়ীর বার হ'তে পারে না—তার মনে হ'ত মাঠের মাঝে কোনখানে হয় তো পরস্তপ লুকিয়ে অপেকা করছে।

দে আরও অহুমান করেছিল, সহাজাত নারীবুদ্ধিরই ইন্ধিতে যে; এই সহিষ্ণু ধৈগ্যশীল পাষগুটা সহজে নিবৃত্ত হবে না। যে-লোক হৈ হৈ শব্দে নারী চিত্তের উপরে এসে পড়ে ডাকাতি করবার চেষ্টা করে, তাকে নিবৃত্ত করা সহজ্ঞ— কিন্তু বে লোক চোরের মতো ল্কিয়ে আসে তাকে এড়ানো কঠিন। কুদমি স্থির করলো পরস্তপের অন্যাচার আর বাড়বার আগেই মোহনকে জানাতে হবে। এই ঘটনার হু'দিন পরেই মোহনের সঙ্গে তার দেখা হ'ল।

মোহন ভাষোলো—হাঁরে কুস্মি তোকে দেখিনি কেন ?

কুসমি নিরুত্তর।

মোহন বলে, তোরমুথ শুক্নো দেখছি কেন ? অত্বথ বিস্নক করে নি তো ? কুস্নি স্বল্লাক্রে বলে, না।

—তবে কি হ'য়েছে বল ? বাৰা বকেছে ?

উত্তরে কুদমি বলে – চলে। একটু বদিগে।

কুস্মির গান্তীর্য্যে মোহন ভর পার, বলে—আচ্ছা চল।

তু'জনে গিয়ে মাঠের মাঝথানে এক জায়গায় বদে। মোহন বলে— কি হ'য়েছে বল।

কুসমি তবু চুপ ক'রে থাকে।

মোহন জানে কুসমি চুপ ক'রে থাক্বার মেয়ে নয়, বোঝে গুরুতর কিছু

খটেছে।

ু অবশেষে কুদমি পায়ের নথ দিরে মাটি খুঁট্তে থুঁট্তে বল-পরস্তপ রায় পুর বিরক্ত করছে। মোহন হেসে বলে — ওঃ ব্ঝেছি, সে ব্ঝি তোর জন্ত বর খুঁজে নিয়ে-এসেছে।

মোহন শুনেছিল যে ডাকু রায়ের অন্পরোধে পরস্তপ কুসমির বর খুঁজছে।
কুসমি এতক্ষণ কোনরকনে ধৈগ্য রক্ষা করেছিল—মোহনের হাসিতে তার
বাঁধ ভেঙে পড়লো, হু চোথ দিয়ে বাঁধভাঙা জ্বল গড়াতে লাগলো।

অপ্রস্তুত মোহন বলল—আরে বর আনলেই কি বিয়ে হয়! এত ভন্ন পাচ্ছিস কেন ?

কুসমি মুথে আঁচল চাপা দিয়ে বলল, না মোহনদা তুমি বুঝ্তে পারোনি! লোকটা বড়ই উপদ্রব আরম্ভ করেছে।

এবার মোহন বুঝ্লো!—বলল—বলিস কি ? এত বড় আম্পদ্ধা!
মোহন বলতে লাগালো—এবারে সে আন্ত্রক, তারপরে একবার দেখা।
যাবে।

কুসমি বলে উঠন — না, না, তুমি মারামারি করতে ধেওনা। বিশ্বিত মোহন বলন তবে, কি করতে হবে বল!

কুসমি এক নিঃখাসে দ্রুত বলে গেল—যেন কথাগুলোকে ডিঙিরে কোন রকমে পরপারে পৌছতে পারলেই সে বাচে, সে বলে গেল, আমার কেউ॰ নেই মোহনদা, তুমি আমার পিছনে থেকো— আমি যেন মনে মনে দেখতে পাই, তুমি সর্বাদা আমার সঙ্গে আছো। তাহলেই আমি নিশ্চিম্ভ থাকবো —ভাহলেই আমি সাহস পাবো, তাহ'লে আর আমি লোকটাকে ভর করবো না! কিন্তু আর ঘাই করো মারামারি ক'রে ব'সো না, তাতে খারাপ বই ভালো হবে না।

এই বলে অন্ধরোধের ছলে দে মোহনের হাত হটি ধরলে! কিছ দেখা গেল অনুরোধ শেষ হয়ে যাবার অনৌকক্ষণ পরেও চারটি হাত একতা বন্ধ!

किछूक्न পরে ত্'क्र केंद्रे পড़ला ! साहन वनन, সাवधान धाकिम-

রাত্রে একা বেরুবিনা। আর জানিদ সর্ববদা আমি তোর সঙ্গেই আছি যখন দরকার হবে এখানে আদিস—আমার দেখা পাবি। তথন হ'জনে ভিন্ন পথে বাড়ীর দিকে রওনা হ'মে গেল।

একদিন বিকাল বেলা ডাকু রায় বাড়ীতে চুকে বলে উঠল—কই গো মা জননী, তাডাতাডি থেতে দাও দেখি।

ক্ষান্তবৃড়ি ব'দে কাঁথা শেলাই করছিল, বলল, আয় বাবা বোদ। তারপরে শুধোলো, আজ অসমশ্বে এত তাড়া কিসের ?

ডাকু বলন—মা অসময় নয়, মস্ত স্থসময়, তোমার নাতানির বরের সন্ধান পেয়েছি।

ক্ষান্ত তার কথা শুনে ভাবলো ডাকু বুঝি ঠাট্টা করছে, কিন্তু তার মুথের ভাব দেখে বুঝলো কথাটা মিথ্যা নয়, অমনি সাগ্রহে ওধোলো-সব খুলে বল। ডাকু বলল—আগে থেতে দাও, আমাকে এথনি বেকতে হবে।

কান্ত বুড়ি উঠে গিয়ে হুধ, মুড়ি-মুড়কি আর গোটা কয়েক কলা নিয়ে ফিরে এলো। ডাকু থেতে থেতে বলগ-মা, একটা ভাল বরের সন্ধান পেয়েছি। তাদের বাড়ী রায়নগর! তারা রায়নগরের রায়।

ক্ষান্ত বৃড়ি জিজ্ঞদা করলো-রায়নগর কোথায় বাবা ? ডাকু বলল-রায়নগর হচ্ছে বগুড়া জেলায়।

মা বল্ল-সে কি বাবা, দে যে অনেকদ্র, আমার কুসমিকে কি অতদূরে পাঠাতে পারি ?

ডাকু বলল—মা শুনতেই অনেকদুর! আদলে রায়নগর চলন বিলের উত্তর মাথায়। বর্ধাকালে সোজা পাড়ি দিলে এক সন্ধ্যাতেই গিয়ে পৌছানো মার। তবে এখন যাবার সমরে কিছু বেশি সময় লাগবে, নৌকা থেকে

নেমে কয়েক ক্রোশ ভাঙ্গা পথে যেতে হয়, সেই জন্মেই ত আমার এত ভাড়াতাড়ি।

ক্ষান্ত শুধোলো—তুই কি সেথানে যাচ্ছিস নাকি?

ভাকু বলে—যাবো না! ঘর, বর না দেখেই কি মেয়ে দিতে পারি চু জলে পড়লো কি জঙ্গলে পড়লো দেখতে হবে না?

মা বলে—আমি কি তাই বলেছি বাবা! কেবল ওধোলাম—তুই কি বাচ্ছিদ নাকি?

ডাকু বলে—এথনি রওনা হ'ব। এখন নৌকো খুলে দিলে ভোর নাগাদ
মথুরাপুরের ঘাটে পৌছাবো। তারপরে কয়েক ক্রোশ হেঁটে বেলা এক
প্রহরের মধ্যেই রায়নগরে গিয়ে উঠ্তে পারবো! বর বেমন বরও তেমনি—
আর দেরী করলে হাতছাড়া হ'য়ে বেতে পারে!

ক্ষান্ত বুড়ি ভধোলো—ফিরবি কবে ?

ভাকু বল্ল—তা তিন চারদিন হবে বই কি ! একেবারে কথা পাকা ক'রে আসবো।

ক্ষান্ত বলে—ভারা কি মেয়ে দেখবে না ?

ডাকু বলে—দেখে,ভালো! ছেলের বাপকে সঙ্গে ক'রে নিম্নে আসবো কিন্তু বোধ করি মেয়ে দেথবার দাবী করবেনা! ছেলের মামা আমার সঙ্গে যাচ্ছে—তারই কাছে সব খোঁজ পেলাম কিনা!

ক্ষান্ত বৃড়ি বল্ল — তবে তাড়াতাড়ি ফিরে আর বাবা, মেরেটিরু বিরে হ'লে আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারি ।

ডাকু হেদে বল্ল—আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ক'টা দিন কট ক'রে বেঁচে থাকো, তার পরে দেখা যাবে।

এই বলে সে মাকে প্রণাম ক'রে পদধূলি নিলো।
কুসমি আঙাণাল থেকে মাতাপুতের কথোপকথন শুনলো।

ভাকু বাইরে এসে দেখে পরস্তপ রায় ঘোড়া থেকে নামছে। তাকে

স্বাগত স্বানিরে ডাকু বল্ল—রার মশার, আন্ধ স্বাপনার স্বর্ভ্যধনা করতে পারলাম না, স্বামি এখনি বের হচ্ছি।

এই বলে' তার যাওয়ার উদ্দেশ্য বর্ণনা করলো।

কুসমির বিরে হ'বে শুনে পরন্তপ খুব আনন্দ প্রকাশ করলো—বল্লো এই তো পিতার কর্ত্তব্য ।

তারপরে বল ল—তবে আমিও চলি, করেকদিন পরে এসে আবার সন্ধান নিরে যাবো—শুভকার্য্যের কতদূর কি হ'ল !

ডাকু বল্গ—আপনাকে তো আসতেই হবে, সব ঠিক হ'লে আমি নিজে গিয়ে বাৰ্ত্তা পৌছে দেবো।

পরস্তপ অধালো— তা আপনার ফিরতে ক'দিন হবে ?

ভাকু হিসাব ক'রে বল্ল—আজ বৃহস্পতিবার। ধরুন কাল শুক্রবার ওথানে পৌছাবো। থুব তাড়াতাড়িও যদি ফিরি, রবিবারের আগে ফিরতে পারবোনা।

পরস্তপ মনে মনে বারটি ভালো ক'রে স্মরণ ক'রে রাখলো।

তথন হ'জনে যাত্রা করলো। কিছুদুর এসে ডাকু নৌকায় চড়লো— আর ডাঙ্ডাপথে ঘোড়া ছুটিয়ে পরস্তুপ বিদায় হ'রে গেল।

কিছুদ্র এসে পরস্তপ যোড়ার রাশ টেনে ধরলো; বিলের দিকে তাকিয়ে দেখল যে ডাকু রায়ের নৌকা দূরে মিলিয়ে গিয়েছে—তথন সে ঘোড়ার মুথ স্মাবার ছোট ধুলুড়ির দিকে ফিরালো। সে বুঝেছিল হাতে সময় অল্প।

কুস্মি পিতার বিদারের অপেক্ষা করছিল। পিতা চলে ষেতেই সে বাড়ীর বাইরে এসে দাড়ালো, তথন সন্ধার ছায়ার প্রথম পদাটা নেমছে। সে একবার মোহনের সঙ্গে দেখা করবে, মোহনকে কথাটা জানাতে হবে। কুসমি জানতো বাঁধের কাছাকাছি কোথাও তার দেখা পাওয়া বাবে। সে মাঠ ভেঙে চলতে স্থক্ষ্ণ করলো। কিছুদ্র এসে সে দেখতে পেলো জাদ্রে ছায়াপ্রায় এক অখারোহী। ছ'চার লহমার মধ্যেই তার কার্ছে এসে পড়লো। ভালো ক'রে বুঝ্বার জাগেই আরোহী যোড়া থেকে নেমে তার পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালো। ভীত কুসমি দেখালো সম্থে পরস্তপ রার। পর্স্তপ নিজের সৌভাগ্যকে মনে মনে ধন্তবাদ দিল। সে কথনো ভাবেনি যে এমন অনারাসে সে কুসমির সাক্ষাৎ পাবে।

বেপথুমতী কুদমি নীরব এবং নিশ্চন। পরস্তুপ রায়ই প্রথম ৰুথা বল্ল— পরস্তুপ শুধালো, এমন সন্ধ্যাবেলায় কোথায় চলেছ ?

কুসমি কুষ্টিতম্বরে অথচ দৃঢ়ভাবে বদ্ন— তাতে আপনার কি ? পরস্তুপ বদ্ন—তোমার ভালোর জন্মেই বলছি।

বিপদের চরমে গিয়ে পৌছলে অপস্থত সাহস আবার একটু একটু ক'রে ফিরে আসতে থাকে। কুসমি একটুথানি সাহস সঞ্চয় ক'রে জিজ্ঞাসা করলো, — আমার ভালোর জন্তেই বুঝি রওনা হ'রে গিয়ে আবার ফিরে এলেন ?

পরস্তপ বল্ল — ঠিক ধরেছ! শোনো কুসমি, তোমার বাপ\*বেমন তেমন একটা বর খুঁজে তোমাকে বিদার কররার চেষ্টা করছে! কিন্তু তুমি যদি আমার সঙ্গে আসো, তবে তোমাকে এমন বরের হাতে দেবো যেখানে তুমি স্থথে থাকবে, ভাত কাপড়ের অভাব হবে না, গা-ভরা গয়না পাবে, বরের আদর টুকু তো উপরি!

কি বল্ছে ভালো ক'রে বৃঝ্বার আগেই কুসমির মূখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—সে বর বুঝি আপনি ?

তারপরে সে উন্মানের মতো, ভৃতগ্রস্তের মতো হাহা শব্দে উচ্চৈম্বরে হেসে উঠ্ল। সে হাসি শুনলেই ব্রুতে পারা যায় হাস্তকর্তা প্রকৃষ্টিছে নাই, সে হাসিতে ভন্ন ধরিয়ে দেয়, নির্জ্জন সন্ধ্যায় দেই হাসি আরও ভন্নকন্ম মনে হ'ল।

এমন যে পাষত পরস্তপ সেই হাসির আঘাতে সে-ও সন্ধৃচিত হ'রে পড়লো। সে বুঝ্লো এখন আর কিছু করা যাবে না। সে স্থির করলো, মনে মনে বল্ল, হাসো আর কাঁলো তোমাকে ছাড়ছিনে। তবে ঠিক এখনি নয়, ক্ষিত্ত সোমবারের আগে নিশ্চিত। সে ঘোড়ার মুথ কিরিয়ে অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হ'ল। কুসমির চটকা ভাঙতেই দেখন—সম্মুখে কেউ নেই, আশপাশেও কেউ নেই, তথন সে পাগলের মতো ছুট্তে স্কুক করলো, আজ যেমন ক'রেই হোক মোহনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। কুসমি দেখল—মাঠের চারদিকে অন্ধকার, আবার তার মনের মাঝেও অন্ধকার! সে দেখল—বাপ গিয়েছে বরের সন্ধানে। আর ঐ লোকটা! তার কথা আর কি বল্বে? ভাবতে নিজেরই লজ্জা করে! অথচ সে জানে, তার মন পড়ে রয়েছে অন্তত্ত্ব! সেই অন্তত্ত্বর সন্ধানেই তো ছুটছে!

অন্ধকারে পথ বিপথ ব্রুবার উপার নেই, বিশেষ বিপথ দিয়েই তাকে চল্তে হচ্ছে, পথে আর কেউ দেখলে তাকে উন্নাদিনী মনে করবে—এ আশহা তার মনে ছিল। তার পা কেটে গেল, আঁচল ছি ডে গেল। বাঁধের কাছে একটা নির্জ্জন স্থানে মোহনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্মে নির্দিষ্ট ছিল—কুসমি সেই দিকে ছুট্তে লাগলো। আজ যেমন ক'রেই হোক্ মোহনের দেখা পেতে হবে, আজ না হলে কাল হয়তো আর দেখা হবেনা। অন্ধকারে হঠাৎ কার গায়ের উপরে প'ড়ে আছাড় খেয়ে সে মুর্ছিত হ'য়ে লুটিয়ে পড়লো। চেতনার শেষতম মুহুর্ত্তে তার কানে ঢুকলো একটি অতি পরিচিত স্বর অত্যন্ত ব্যক্তভাবে ক্ষত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলে উঠল—কিরে কুস্মি নাকি!

মোহন অনেক চেষ্টা ক'রে কুসমির জ্ঞান ফিরিয়ে আনলো। কুস্মি, উঠে বসতে চাইলে মোহন বলল—উঠিসনে, শুয়ে থাক।

কুশ্মি আপত্তি করলোনা, মোহনের কোলে মাথা দিয়ে গুয়ে রইলো, মোহন ধীরে ধীরে তার মাথার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো ৷ সে অনেকটা সুস্থ হ'লে মোহন জিজ্ঞাসা করলো—কুস্মি কি হয়েছিল রে?

কুস্মি বশ্ন-এমন কিছু নয়। অন্ধকারে কি যেন একটা তাড়া করেছিল।

তারপরে ভেবে বল্গ—শিয়াল হবে বোধ করি।

—কিন্তু অন্ধকারে আসছিলি কোথার ?
কুস্মি বল্গ—তোমার থোঁজে।

—কেন ?

এবার কৃদ্মি এমন এক কাজ ক'রে বস্ল, অর্থাৎ এমন এক প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে বস্ল বার প্রভাবে তাদের হ'জনের জীবন ধারা, আমাদের
কাহিনী অপ্রত্যাশিত মোড় ঘূরে গেল। কেন বে এমন করলো সে জানেনা,
এক মুহূর্ত্ত আগেও সে জানতোনা যে এই কথাগুলো বলবে—সবই অভাবিতপূর্ব । বোধকরি তার নারী প্রকৃতি তার অগোচরে তাকে দিয়ে কথাগুলো
বলিয়ে নিলো। যুগে যুগে নারী প্রকৃতির স্বাভাবিক ইন্দিতে এমনিভাবেই
অভাবিতকে ঘটিয়ে তুলে কাহিনীর মোড় ঘূরিয়ে দিয়েছে। সীতা বে স্বর্ণমুগ
চেয়েছিল তা তার চাইবার তো কথা নয়। সোনার অথোধা যে স্বেছার
ছেড়ে চলে এসেছে—স্বর্ণমুগে তার কি প্রয়োজন? আবার সোনার ইক্রপ্রস্থ
যে ছেড়ে এসেছে সেই দ্রৌপদীরই বা স্বর্ণপদ্ম যাজ্ঞার আবশ্রুক কি! আবশ্রুক
তাদের নারী প্রকৃতির, সীতার বা দ্রৌপদীর নয়।

কুস্মি প্রকৃত ঘটনার কিছুই বল্ল না, শিয়ালে তাড়া করবার কথাও সত্য নর, সে বানিয়ে এক কাহিনী বল্ল—তাতে সত্য যেমন নেই, নিজের আসল মনোভাবেরও পরিচয় নেই। সে বল্ল—বাবা গিয়েছেন আমার জক্তে বর দেখতে, আবার এদিকে পরস্তপ রায় আর এক বর ঠিক ক'রেছেন – সে নাকি পুর যোগ্য পাত্র!

া তারপরে বল্ল—তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে আসছিলাম, এখন এ ত্রের মধ্যে⋯

মোহন বৃদ্দ — তুই কাকে বিষে করবি —এই তো ?
\*কুস্মি বৃদ্দ — তুমি ঠিকই ধরেছ।
কুস্মিকে যত অবোধ ভেবেছি তত অবোধ দে নয়, কোন মেয়েই এসব

desse : the commence

বিষয়ে অবোধ নয়। তবে যে পুরুষে অবোধ ভাবে বোধকরি সে তার এক প্রকার অহমিকা কিম্বা মেয়েদের বৃদ্ধির ধারা পুরুষের বৃদ্ধির থাতে প্রবাহিত হয় না, তাই ভুল ক'রে পুরুষ তাদের অবোধ ভাবে।

কুস্মি বল্লে বল্তে পার তো, মোহন এবার আমাকে বিয়ে ক'রে বাঁচাও। কিন্তু এমন ক'রে তো কেউ বলে না, বলা চলে না, কি ভাবে বল্তে হবে সে ভার মেরেরা সহজাত নারী প্রকৃতির উপরে ছেড়ে দেয়। কুসমির নারী প্রকৃতিই তার মুখ দিয়ে কথাগুলোকে বলালো। পৌরুষে আঘাত দিয়ে পুরুষকে জাগিয়ে তুলবার কৌশল নারী প্রকৃতির সহজাত বিহা। বিধাতা নারীকে অনেক পরিমাণে হর্ষল ক'রে গড়েছেন—কিন্তু ঐ একটি অন্তর দিয়েছেন তার হাতে, তারই ফলে লক্ষাকাণ্ড, কুরুক্তে এবং ট্রয়নগরীর ধ্বংস।

কুস্মি বেশ অনুভব করতে পারণো তার কপালের উপরে মোহনের হাতথানা কঠিন হ'রে উঠেছে, ধীরে ধীরে হাতথানা নেমে গেল, তারপরে অপস্ত হ'ল।

কৌতৃকী কুসমি গন্তীর ভাবে ব্রিজ্ঞাসা করলো—কি হ'ল ? তোমার পরামর্শ কি ?

, মোহন বলল—তোর যাকে খুণী বিশ্বে করগে, আমি কি জানি!

মোহন আহত হ'লেছে বুঝতে পেরে কুস্মি খুশী হ'ল! হরিণের বুকে ভীরটা বিশলে কোন শিকারী না খুশী হর!

মোহন ধীরে ধীরে কুস্মির মাণার নীচে থেকে পাথানা সরিয়ে নিলো—
ত্থন অগত্যা কুসমির উঠে বসা ছাড়া গত্যস্তর রইলো না।

হ'লনে মুখোমুখী ব'লে—কিন্তু অন্ধকারে হ'লনেই অনেকটা প্রচন্তর।
কুস্মির দৃষ্টি চল্লে দেখতে পেতো মোহনের চোথ হুটো জল জল করছে।
আবার মোহনের কিছু লক্ষ্য করবার মতো মনের অবস্থা থাকলে দেখতে
পেতো কুস্মির চোথ হুটোও জলছে, শিউলি কুলের শিশির বিন্দুর উপরে
আবার মতো। আর হ'লনেই ইচ্ছা করলে দেখতে পেতো আকাশের

তারাগুলোও কৌতুক-কৌতৃহলের গোপন হাসিতে ঝলমল করছে। মান্নষের প্রথতঃখের বিরহ প্রহসনের এমন চিরদিনের সাথী আর কে আছে? কিন্তু কুসমি মোহনের এসব লক্ষ্য করবার মতো মনের অবস্থা নয়— ত্'জনেরই সম্মুখে ভয়াবহ নিয়তি!

কুসমি বল্ল—কি চুপ ক'রে রইলে যে। রাত হ'ল ফিরতে হবে না!
মোহন বল্ল—তোকে ধরে রেখেছে কে? ফিরে যা না।
কুসমি বলে—কিন্তু উত্তর পেলাম না যে!
মোহন গন্তীর ভাবে বল্ল—ঠিক উত্তর চাস!
কুসমি বলে—তবে আর কি জানতে এলাম—
তবে শোন্!

মোহন বল্তে থাকে—পরশু শনিবার, এর মধ্যে নিশ্চয় তোর বিয়ে হচ্ছে না।

কুসমি বলে—ইচ্ছা থাক্লেও বা হয় কই !

মোহন বল্ল—বেশ, শনিবার সন্ধ্যা বেলা এখানে আসিদ—ঠিক উত্তর পাবি।
কুসমি বলে—বেশ আসবো। কিন্তু সেদিন যেন ঘ্রিওনা, তাহলে আর
অপেক্ষা করবার সময় হবে না।

মোহন বল্ল—তোর অপেক্ষা করবার ইচ্ছা না থাক্লে অপেক্ষা করতে হবে না।

কুদমি বলে — তাই হবে।

মোহন বল্গ—মনে থাকবে তো!ু শনিবার সন্ধ্যায় এথানে।

क्मिम वन्न- जूनावाना ।

তখন হুই জনে উঠে পড়ে, ভিন্ন পথে বাড়ীর দিকে রওনা হয়।

কুসমি ভেরেছিল যাবার সময়ে মোহন মিষ্টি ক'রে হুটো কথা বল্বে—কিন্ত কিছুই বল্ল না। কুসমি তাতে থুব হুঃথিত হ'ল না, কেননা বুঝ্লো মোহনেকু মনে বিষ এখনো সক্রিয়। কুসমি বাড়ীর দিকে গেলো কিন্তু মোহন বাড়ীর পথ ধরলো না—বেদিকে খুশী চলতে লাগলো।

শনিবার সন্ধ্যার নির্দিষ্ট স্থানে কুসমি এসে পৌছলো, দেখ্লো যে মোহন সেথানে দাঁড়িরে আছে। কুসমিকে দেখে মোহন বলে উঠল—এসেছিস! তোর দেরী দেখে আমি ভাবছিলাম তুই আর এলিনা, বোধকরি নিজের ভুল ব্যতে পেরে হু'জনের একজনের সঙ্গে বিয়েতে রাজি হয়ে গিয়েছিস!

কুসমি বলগ—এখন তো ভূল ভেঙেছে। এবারে কি করতে হবে বলো।
মোহন বল্গ—আমার পিছে পিছে আর, দেখিস্ অন্ধকারে হঁচোট
খাদনে।

মোহন বিলের দিকে রওনা হ'ল, কুসমি নীরবে তার পিছে চল্তে লাগলো। কিছুক্ষণ চলবার পরে তারা বাঁধ পেরিয়ে এসে বিলের জলের ধারে দাড়ালো, কুসমি দেখল সেখানে একখানা ডিঙি নৌকা বাঁধা, কুসমি চিনলো নেমাহনের ডিঙি।

মোহন নৌকার চড়ে' কুসমিকে বল্ল-চড়। কুসমি উঠলে নৌকা ছেড়ে দিল, মোহন লগি নিয়ে দাঁড়ালো—অন্ধকারে নৌকা রওনা হ'ল।

এমনি ভাবে কিছুক্ষণ চলবার পরে কুসমি বল্ল—মোহনদা কোথায় নিয়ে যাচছ ?

মোহন বল্ল — জাহান্নামে! ভর থাকে তো ফিরে যা।
কুসমি বল্ল — বাঃ আমি কি তাই বলেছি। তবু কোথার বাচ্ছি জানা ভালো।
মোহন বলল্ — মনে কর আমার সঙ্গে খুব দূরদেশে বাচ্ছিদ। কেমন
ভর করে ?

कुनिम वन्न-ना।

এবারে সে মিথ্যা কথা বলে নাই।

মোহন অন্ধকারে লগি দিয়ে নৌকা ঠেলে নিয়ে চল্ল। বথন লগিতে আর থই পাওয়া গেল না, সে বৈঠা নিয়ে বস্ল! ঝপ্ ঝপ্ শব্ধ তুলে নৌকা নিরুদ্দেশের মূথে চলল্— কুসমি একটা গল্ইয়ের উপর চুপ ক'রে বসে রইলো। তার কৌতৃহল হচ্ছিল— কিন্তু ভয় আদৌ করছিল না, মোহনের সঙ্গে যাবে তাতে আবার ভয় কি! বরঞ্চ এই উদ্দেশ্ডেইতো মোহনকে বানানো কাহিনীর আঘাত করেছিল, সে জানতো যে ভার বহনের শক্তি না থাক্লে মোহন ভার নিতোনা।

অনেকক্ষণ পরে নৌকা একটা উচু ডাঙাজমির কাছে এসে লাগলো। নৌকা বেঁধে মোহন নামলো, কুসমিকে বলল—নাম।

কুদমি ভধালো—এ কোন্ জারগা।

— চিনিস না! এ সেই বেণী রায়ের ভিটা।

কুসমি বল্ল—ডাকাতে কালীর আসন ?

মোহন বলল - হা।

এবার কুসমির ভয় হ'ল—বলন —এথানে আনলে কেন ?

মোহন বলন — তবে চল তোকে রেখে আসি, তোর কর্ম্ম নয়, তোর ভাগ্যে • অন্য বর আছে।

কুসমি ভাগালো, মোহনদা, আজ তোমার হ'রেছে কি! মিছামিছি আঘাত করছো কেন ? তোমার মংলব কি ভনিনা!

মোহন বলল—তা যদি <del>গু</del>নতে চাদ—তবে নেমে আয়।

কুসমি নামলো।

মোহন বলল-আর।

তারপরে বৃলতে লাগলো! এ জাগ্রত দেবীর স্থান! এখানে মানৎ করলে কথনো নিক্ষল হয় না, এখানে কেউ কিছু শপথ করলে কথনো ভঙ্গ করে না, করলে তার মহা অমঙ্গল হয়। কুসমি শুধু বলল – শুনেছি।

েবেণী রায়ের ভিঁটা ও ডাকাতে কালীর উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করেছি।
চলন বিলের সকলেই এই স্থানটিকে ভর ভক্তি করে' চলে—তা সে ডাকাতই
হোক আর চাষী গৃহস্থই হোক। জারগাটি সম্পূর্ণ রিক্ত কেবল একপাশে
গোটা করেক আম, কাঁঠাল আর বাবলা গাছে মিলে ঝোপের মতো রচনা
করেছে, আর কোথাও কিছু নেই।

মোহন বলল-এখানে তোকে শপথ করতে হবে।

কুসমি ভগালো, কি শপথ ?

মোহন বলল— তা বলছি। কিন্তু জেনে রাথ, শপথ ভঙ্গ করতে পারবিনা, করলে ভোর আমার হুজনেরই মহা অমঙ্গল হবে।

কুসমি মনে মনে বলল—আমার আবার মঙ্গলামঙ্গল, তবে তোমার বদি অমঙ্গল হয়, তবে আমি কথনো শপথ ভঙ্গ করবো না—

প্রকাশ্যে বলল—কি যে বলো মোহনদা, দেবীর স্থানে শপথ ক'রে ভঙ্গ করবো!

সে জানতো মোহন কথনো এমন শপথ করিয়ে নেবেনা যাতে তার, 'তাদের খারাপ হবে।

সে বলল-কি তোমার শপথ বলো।

মোহন বলল – বল, যে আমি কথনো অন্ত বরকে বিয়ে করবোনা।

কুসমি মনে মনে খুনী হ'ল; বলল—আমি কখনো অক্ত বর বিদ্ধে করবোনা।

তারপরে বলল—হ'লোতো!

মোহন বলগ—না, আরও একটা শপথ আছে, বল—যে আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবো না।

, দ্বিতীয় শপথ <del>ত</del>নে কুসমির হাদয় উদ্বেল হ'য়ে উঠল—সে একবার মোহনের দিকে তাকালো। মোহন বলন-কি আপত্তি আছে নাকি ?

দে বদল—আমি তোকে বিয়ে করবো বলে স্থির করেছি, কিন্তু তার কিছু
দিন দেরী আছে। তাই শপথ করিয়ে নিচ্ছি—নইলে মেয়ে মাত্থকে বিশ্বাস
নেই, হয় তো টাকা-ওয়ালা ঘর দেখে অন্তত্র বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাবি!
কি শপথ করবি ?

কুসমি বলল—আবার বলো—

নোহন বলন—বল, আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবোনা।
কুসমি শপথ করতে উন্ধত হয়েছে—এমন সময়ে তাদের অতর্কিতে এক
অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটে গেল।

পূর্ব্বোক্ত আম কাঁঠালের ঝোপের আড়াল থেকে আট দশ জন লোক ছুটে বেরিয়ে এসে তাদের মধ্যে পড়লো, কয়েকজন ধ্রলো কুসমিকে, কয়েকজন বিরে দাঁড়ালো মোহনকে !

কুসমি বা মোহন এথানে অন্ত কোন লোকের আশক। করেনি। তারা ই আকস্মিক বিপদে সম্পূর্ণ হতভম্ব হ'য়ে গেল।

কুদমি চীৎকার ক'রে উঠল—মোহনদা।

একজন তার মূথ চেপে ধরলো। মোহন উন্নাদের মতো যাকে সামনে পলো কিল, চড়, লাথি মারতে সুরু করলো। একজন তার মাথা লক্ষ্য ক'রে একথানা লাঠি তুলেছিল। পিছন থেকে কে একজন নেতৃত্বের স্বরে বলগ—হাড়াটাকে মারিস নে, ঐ বাবলা গাছটার আচ্ছা ক'রে বেঁধে রাথ।

কুসমি গলার স্বর চিনতে পেরে বলে উঠল — মোহনদা, পরস্কপ রায়।
কিন্তু আর অধিক সে বলতে পারলোনা, তার মুখ আবার চেপে ধরলো।
মোহনের উন্মাদ প্রচেষ্টা সন্থেও কোন ফল হলনা। পাঁচ লাভজনে মিলে
তাকে দড়ি দিয়ে একটা বাবলা গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলল — সে নিরুপার হ'রে
তাকিয়ে রইলো। সে দেখুতে পেলো তিনি চার জনে মিলে কুসমিকে
মাড়কোলা ক'রে তুলে নিয়ে গিয়ে একখানা ছিপনৌকায় ওঠালো। ভারপর

সকলে সেই নৌকায় উঠে, নৌকা ছেড়ে দিল। সে শুনতে পোলা আনেক শুলো বৈঠার তাড়নে ছিপ ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ক'রে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। কেবল নিস্তন্ধ রঙ্গনীতে বহু দ্রাগত সেই ক্ষীণায়মান ছলাৎ ছলাৎ ধ্বনি আঞ্চ বৈতরণীর করুণ মিনভির মতো তার কানে এসে বাজতে লাগলো। সে নিক্ষল আজেশে মৃঢ়ের মতো সেই ধ্বনির উদ্দিষ্ট পথের দিকে তাকিয়ে রইলো।

#

কতক্ষণ সে এইভাবে ছিল জানেনা, অন্ধকারে প্রহর বুঝ্বার উপার নেই। হঠাৎ মান্নবের গলার স্বর তার কানে গেল, তারপরে একটা আলোক শিখা তার চোথে প্রবেশ করলো। সে বুঝ্লো—একথানা নৌকা এনে ডাঙার কাছে লেগেছে। সে বুঝ্তে পারলো জনকয়েক লোক নামলো এবং আরও বুঝুলো তার পীঠস্থানের দিকে, যেখানে সে বন্দী অবস্থার আছে, সেইদিকে আসছে, তাদের হাতে একটা মশাল।

মশালের আলোতে লোকগুলো বন্দী মোহনকে দেখে চমকে বলে উঠ্ল — এখানে কেরে ?

তাদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে তাকে ভালো ক'রে লক্ষ্য করে বলে উঠ্ ল—মোহন, তুই এখানে এ অবস্থায় কেন ?

মোহন চিনলো যে সে ডাকু রায়।

এবারে আশার রশ্মি দেখে মোহনের সব ধৈর্য ভেঙে, পড়লো, সে কেঁনে উঠে বল্ল — রায় মশায়, সর্বনাশ হ'য়ে গিয়েছে।

বিশ্বিত ডাকু রায় ওধোলো—কি সর্বনাশ! আরু তুই এতরাত্রে এখানেই বা কেন? আরু তোকে বাঁধলোই বা কে?

মোহন বল্ল-আগে বাঁধন খুলে দিন।

বন্ধন মুক্ত মোহন মাটিতে ব'লে পড়লো, বল্লো, রায় মশায়, ডাকাতে সমিকে লুটে নিয়ে গিয়েছে!

-কুসমিকে!

## —কোথা থেকে?

মোহন বল্ল—তা জানিনে। আমি ডিঙি করে ফিরছিলাম—হঠাৎ কথানা নৌকায় কুদমির চীৎকার শুনে তাদের তাড়া করি। তারা আমাকে থানে বেঁধে রেথে গিয়েছে। তারা অনেক, আমি একা কি করবো!

ডাকু রায় শুধোয়—ডাকাত কে, কিছু টের পেয়েছিস্ ?

মোহন বল্ল—আমাকে দেথ তে পেয়ে কুসমি একবার বলে উঠেছিল—
রস্তুপ রায়। এইটুকু মাত্র শুনেছি!

এক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থেকে ডাকু গর্জন ক'রে উঠ্ল —পরস্তপ রায় ! তবে র শয়তান ৷

তারপরে বল্ল—আয় ছিপে ওঠ্!

ভধোলো- ওরা কতক্ষণ গিয়েছে।

মোহন বলশ—তা গুই তিন দণ্ড হবে !

ডাকু রায় অবিলম্বে মাঝি মাল্লাদের নিয়ে, মোহনকে সঙ্গে ক'রে ছিপে গিয়ে উঠ্ল! তথন আটদশ বৈঠার অত্যস্ত তাড়নায় ক্ষিপ্রগান্ত ছিপ পারকুল গ্রামের দিকে উড়ে চল্ল।

পাঠক লক্ষ্য করেছেন যে মোহন ঘটনার আম্পূর্ব্বিক ইতিহাস বলেনি, কিছু বানিয়ে বলেছে।

আর, ডাকু রাম রামনগর থেকে কুসমির বিয়ে স্থির ক'রে ফিরছিল। এক কথায় বিবাহ স্থির হ'য়ে যাওয়াতে তার মনটা খুশী ছিল, কালীর স্থানে একটা প্রণাম ক'রে যাঁওয়ার উদ্দেশ্যে সে এখানে নেমেছিল—তথন উভয়পকে সাক্ষাৎ। এদিকে জোড়াদীঘি থেকে রওনা হ'রে দর্পনারায়ণ পরদিন বেলা প্রথম প্রহরের সময়ে ধুলোউড়িতে এসে পৌছলো। কুঠিবাড়ীতে সে বোড়াটাকে ছেড়ে দিয়েই বাঁধের দিকে রওনা হ'ল—এবং অল্লকণের মধ্যেই বাঁধের কাছে এসে উপস্থিত হ'ল। মূল বড় বাঁধটার পরে বিলের দিকে আরও ছোট ছোট ছেটে বাঁধ প্রস্তুত করা হ'য়েছিল, মূল বাঁধটা বাতে অধিকতর নিরাপদ হ'তে পারে।

দর্শনারায়ণ দেখ্ল মুকুল বাড়িয়ে বলেনি। যমুনার বান অকালে এনে প'ড়ে প্রথম বাঁধটাকে ধ্বসিয়ে দিয়েছে। সে দেখ্ল বানের তোড় বেশ প্রবল এবং আরও প্রবল হ'য়ে উঠবে এমন সম্ভাবনা আছে, কারণ জল এখনও বাড়বার মুখে। তবে বিপদ যে অনিবার্যা এমন মনে হ'ল না। সে বুঝুলো যে প্রথম বাঁধটাকে হয়তো আর গ'ড়ে তোলা এ বছর সম্ভব হবেনা, কিন্তু ছিতীয় বাঁধটাকে শক্ত ক'য়ে তোলবার সময় এখনো যায় নি। আর ছিতীয় বাঁধটা যদি না ধ্বসে তবে নৃতন জনপদের কোন আশকা নেই। কিন্তু আর নাই করবার মতো সময় নেই—তখনি সে নৃতন জোড়াদীঘিতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল, দেখ্ল—গাঁয়ের লোকের মনে ইতিমধ্যেই বিপদের ছায়াপাত হ'য়েছে—সকলেরই মুখে চোখে উদ্বেগ।

দর্পনারায়ণকে দেখ্তে পেয়ে লোকজন তার চারদিকে এসে দাঁড়ালো।

কেউ বল্ল—বাব্, সর্বনাশ হ'ল। কেউ বল্ল—বাব্, এথন আমরা বাই কোথায় ?

আবার কেউ কেউ বল্ল—তোরা চুপ কর্। দাদাবাব্ এসেছে আর ভর নেই। দর্পনারায়ণ বল্ল—আরে বাপু, আগে থেকেই ভয় পাচ্ছ কেন ? বানে মরবার আগেই ভয়ে মরছ দেখি।

তারপরে বল্ল—আমি নিজে গিয়ে বাঁধের অবস্থা দেখে এসেছি—বিপদ যে ঘটবেই তা এখনি বলা চলে না। তবে এখন থেকেই সাবধান হ'তে হবে। তার কথা শুনে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বল্ল—দেখ, আমি বলিনি যে দাদাবাব্ এসে পডেছেন আর ভয় নেই।

দর্পনারারণ বল্ল—দাদাবাব্র একার সাধ্য নেই কিছু করে, তোমাদের সকলেরই হাত লাগাতে হবে।

সে আরও বল্ল, এখন তোমরা নিজ নিজ কাজ করো। যখন দরকার হবে তোমাদের ডেকে পাঠাবো।

এই বলে' সে নঞ্জির ও ন্থীনকে সঙ্গে করে নিয়ে কুঠিবাড়ীর দিকে রওনা হ'ল।

কুঠিবাড়ীতে এসে সে জিজ্ঞানা করলো—হাঁরে, মোহন কোথায় ?
তারা বল্ল—হজুর কাল থেকে তার দেখা পাওয়া যাচ্ছেনা।
নবীন বলল—আজ দকালবেলাতেও তার বাড়ীতে খোঁজ ক'রে এসেঁছি,
মাধব পাল বলল—সে কাল সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরেনি।

নজির বলল – ছেলেটা শেষে বানের মুথে পড়লো নাকি ?

দর্পনারায়ণ বলগ—বান এখনে। এমন প্রবল হয়নি যে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তবে কি জ্বানো, আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে—বানে আরও জোর ধরবে।

তারপরে নিজের আশক্ষার ব্যাখ্যা ক'রে বলগ—এবারে যমুনার বান সময়ের আগে এসে পড়েছে, কিন্তু একা যমুনার বানকে ভর করিনে, বিতীয় বাঁধটা শক্ত করবার সময় পাওয়া যাবে, কিন্তু এর উপরে সময়ের আগে যদি পদ্মার বান এসে পড়ে তবেই বিপদ। বিতীয় বাঁধ রক্ষা করা যাবে কিনা সন্দেহ! আর বিতীয় বাঁধ যদি ধ্বসে পড়ে তবে শেষ পর্যন্ত কি হবে বলা চলে না। তথন সে উভয়কে দতর্ক ক'রে দিয়ে বলল—এসব আশকার কথা গাঁয়ের লোককে বলিনি, তাহ'লে চোথের জলের যে বান নামতো তা'তে আমার গ্রাম উজাড় হ'য়ে যেতো—পদ্মার বানের আর দরকার হ'ত না। তোমাদের বললাম, কারণ তোমাদের উপর নির্ভির করে কাজে নামতে হবে তাই তোমাদের বললাম। তোমরা এসব কথা এখন প্রকাশ ক'রোনা।

তারা রাজি হ'ল।

দর্পনারায়ণ বলন—কোদাল ধরতে পারে, ঝুড়ি ক'রে মাটি বইতে পারে এমন শ'থানেক লোক আমার চাই। তোমরা গাঁয়ের মধ্যে গিয়ে লোকজন জোগাড় ক'রে, ঝুড়ি কোদাল নিয়ে বাঁধের দিকে এগোও। আমি একবার মোহনের সন্ধান ক'রে আসি।

নবীন ও নজির নৃতন জোড়াণীথির দিকে রওনা হ'ল, দর্পনারায়ণ মোহনের সংবাদ নেবার উদ্দেশ্যে মাধব পালের বাড়ীর দিকে চলল।

মাধব পালের বাড়ীতে এসে পৌছতেই বুড়ো পাল তাকে গড় হ'রে প্রণাম ক'রে একটা মোড়া এনে দিল। দর্পনারায়ণ ব'সে জিজ্ঞাসা করলো, পাল, মোহনের ধবর কি!

মাধব পাল বলল—কি জানি দাদাবাবু, কাল বিকেলের পরে আর তাকে দেখতে পাইনি। আজ সকালে উদ্ধব ফকিরের সঙ্গে দেখা, সে বলল কাল সন্ধ্যাবেলা ছেলেটাকে সে নাকি বিলের দিকে যেতে দেখেছিল।

দর্শনারায়ণ ভধোলো, বিলের দিকে? একা? বান এসে বাঁধ ভেঙে দিয়েছে তবু সে বিলের দিকে গেল কেন?

মাধব বলন—বাঁধতো ভেঙেছে কাল শেষ রাতে। জল যে বাড়ছে তা আমরা সবাই জানতাম—কিন্তু বাঁধ ভাঙবে তা ভাবিনি। আজ সকানে নবীন ভাই এসেছিল ছোড়াটার থোঁজ করতে, তারই কাছে সংবাদ পেলাম পদ্ধনা বাঁধ ভেঙেছে।

मर्जनात्राञ्च<sup>न</sup> रनन- धे स्वात अक विभाग कि **ह** वैदिशत वाक्झा मकल

মিলে না হয় করবো কিন্তু মোহনের নিথোঁজে যে মনটা ভারি হ'লে রইলো। আমি চললাম, মোহন ফিরবামাত্র আমাকে থবর পাঠিলো।

এই বলে দে উঠে পড়লো, মাধব তাকে প্রণাম ক'রে বাড়ীর সীমানা পর্যাস্ত এগিয়ে দিয়ে গেল।

দর্পনারায়ণের এ-পর্যান্ত স্থানাহার হয় নি। সে সেই উদ্দেশ্যে কুঠিতে গেল। যথা সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে স্থানাহার সেরে নিয়ে সে বাঁধের দিকে যাত্রা করলো।

যথন সে দৌসরা বাঁধের কাছে এসে উপস্থিত হ'ল, দেখ্তে পেলো প্রায় জন পঞ্চাশেক লোক ঝুড়ি কোদাল নিয়ে এসে উপস্থিত হ'য়েছে। দর্পনারায়ণকে দেখ্তে পেয়ে নবীন ও নজির তার কাছে এসে বল্ল— দাদাবাবু আরও আসছে।

দর্পনারায়ণ বল্ল— বাকি লোক এখানে স্থাসবার দরকার নেই। তারা যাক বাঁশ কেটে স্থানতে। বাঁধের সামনে বাঁশের বেড়া বেঁধে মাটি ফেল্তে হবে।

সে নজিরকে বল্গ— তুমি যাও একদল লোক নিয়ে বাঁশ কাটতে, আর নবীন এখানে থাক্।

নজির গাঁয়ের দিকে রওনা হ'ল, নবীন রইলো মাটি কাট্যার লোকের তদারক করতে। তথন দর্পনারায়ণের আদেশে মাটি কাটা স্কুক্ষ হ'ল—এবং ঝুড়ি ঝুড়ি নৃতন মাটি বাঁধের গায়ে পড়তে আরম্ভ করলো।

বানের গতিক দেখ্বার ইচ্ছার দর্শনারায়ণ বিলের দিকে এগিরে গেল, ভাতে তার মুথ গন্তীর হ'ল। সে দেখ্ল—এক প্রহর আগে জল মেখানে ছিল এখন তার চেরে এগিরে এসেছে। তার মনে হ'ল—জল এই ভাবে বাড়তে থাক্লে সন্ধ্যার মধ্যেই দোসরা বাঁধের গারে এসে লাগবে—আর ভার মধ্যে বদি বেড়া দেওয়া না যায়, যাবে বিশ্বাস কম, তবে হয়তো শেষ রাভের মধ্যেই দোসরা বাঁধের অবস্থাও পরলা বাঁধের মতোই হবে।

বিলের ধার দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ তার চোথে প'ড়্ল একখানা ডিঙি নৌকা জলের তোড়ে ভাসতে ভাসতে আসছে। ডিঙিখানা দেখেই সে ব্যতে পারলো মোহনের নৌকা! কিন্তু আরোহী কই! ডিঙি শৃষ্ণ কেন? কোথায় গিয়েছিল? মোহন গেল কোথায়? তবে কি বানের মুখেই পড়ল? প্রভৃতি নানা রকম শঙ্কামূলক সন্দেহ তার মনে জটলা ক'রে দেখা দিতে লাগ লো। কর্ত্তব্য স্থির করতে না পেরে সে বাঁধের দিকে ফিরে এলো।

সদ্ধার অন্ধকারে কাজ চলা সম্ভব নয়, সবাই বাড়ী ফিরে গেলো। দর্পনারায়ণও কুঠিতে ফিরে এলো। কিন্তু কিছুতেই তার বুম এলো না, সে আবার বাঁধের কাছে ফিরে গেল—রাত্রি তথন অনেক।

বাঁধের উপরে দাঁড়িয়ে সে দেখ্তে পেলো বানের জল বাঁধের গায়ে এসে লেগেছে, বাঁধের নীচের দিক্টা জলমগ্ন। দুর আকাশের দিকে চেয়ে দেখল মাঝে মাঝে বিহ্যতের চমক আদন্ধ হুর্ভাগ্যের পতাকাটার মতো বারংবার ন'ড়ে ন'ড়ে উঠ্ছে, সে বুঝ্ল বাঁধ রক্ষা করা যাবে না। তার মন ভারি হ'য়ে উঠ্ল।

বিলকে সংযত করেছিল বলে সে নিশ্চিন্ত ছিল, শুধু তাই নয়, এক রকম গৌরবও মনে মনে অহতেব করছিল, তার বোধ হ'ল সেই গৌরবের মূলোচ্ছেদ করবার জন্তে বিল যেন প্রস্তুত হচ্ছে। মাত্র তু'দিন আগে সে ভেবেছিল জীবনের কর্ত্তব্যকে সে সমে এনে পৌছে দিরেছে, এখন অবশিষ্ট কর্ত্তব্যের ভার দীপ্তিনারায়ণের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে মরবার কথা ভাবতে পারে। কিন্তু এখন তার মনে হ'ল—বিলের সঙ্গে শেষ লড়াইয়ের জন্তু প্রস্তুত হ'তে হবে।

কতক্ষণ সে একা একা বিলের উপরে ঘ্রেছে তার স্থির নেই, মেঘে অন্ধনার আকাশে প্রহরজ্ঞাপক তারাগুলো অবল্প্ত। জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ক্রেমেই যেন অধিকতর আক্রোশে বাঁধের গাবে ছোবল মারছে। হঠাৎ সে ভন্তে পোলা অদ্রে জলের কলকলানি উল্লাসে মুথর হ'বে উঠেছে। কাছে গিবে দেখ্ল বাঁধের একটা দিক ধ্বসিয়ে দিয়ে জল প্রবেশের পথ ক'বে নিরেছে।

তবে দ্বিতীয় বাঁধটাও গেল। তার মনে হ'ল এবারে কাল সকালে মূল বাঁধটাকে রক্ষার চেষ্টায় লাগ্তে হবে। কিন্তু লোকে যথন ভোরে,উঠে দেখ্বে দোসরা বাঁধ ধুয়ে গেছে তথন কি আর তারা বড় বাঁধ রক্ষার কাজে হাত দিতে ভরসা পাবে! সবাই হয় তো নিজ নিজ ধন সম্পত্তি, গোরু বাছুয়, ছেলে মেয়ে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতে থাকবে। সে ব্রুল বড় বাঁধটা যদি বা রক্ষা পায়, গ্রাম রক্ষা করা যাবে না, বক্সার আতক্ষে গ্রাম আপনি উল্লাড় হ'য়ে যাবে। তার এত বছরের উত্তম, এত আশা আকান্ধা, কেবল শৃক্ত ভিটে গুলোতে সম্পূর্ণ রিক্ত সমাধিস্ত পের মতো পড়ে রইবে। কিন্তু এখন আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিক্ষল — জল কুমেই বেড়ে উঠ্ছে—আর বিলম্ব করলে তার ফিরবার পথ বন্ধ হ'য়ে যাবে—তাই সে তাড়াতাড়ি অচির প্রভাতের আশায় কুঠিতে ফিরে এলো।

## অমুসরণ

ভাক্রায়ের ছিপ ছুটে চলেছে, অন্ধকারে ভালো ক'রে পথের নিশানা বোঝা যায় না, একদিক চলতে আর এক দিকে চলে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। বিল তো আর নদী নয় যে তাকে অমুসরণ করে গেলেই ঠিক পথে নিয়ে যাবে। বিজ্ঞীর্ণ জলাশয়ের মধ্যে নৌকার মুখ এক ইঞ্চি এদিক ওদিক হ'য়ে গেলে লক্ষ্য বহু দূরে গিয়ে পড়ে। তাই খুব সতর্কভাবে তাদের চলতে হচ্ছে। কিন্তু ডাকুরায়ের মাঝিরা সবাই পাকা ওস্তাদ, অন্ধকারেই নৌকা বাওয়া তাদের কাজ, তাই পথ হারাবার ভয় বিশেষ ছিল না। মোহন হালে বসেছে, কাছেই পাটাতনের উপরে ডাকু, তার মন বড় চঞ্চল। মোহনের মন উদ্ভান্ত হ'লেও যে-সর্কনাশ সে চোথের উপরে দেথেছে, গাছের সঙ্গে বাধা পড়ে থেকে যে নিক্ষণ নিজ্ঞিয়তাকে সে অমুভব করতে বাধ্য হ'য়েছে—তার তুলনায় নৌকা-বাওয়া তার ভালই লাগছিল, তার মনে হচ্ছিল বৈঠার প্রত্যেক আঘাতে তাকে সফলতার দিকে নিয়ে যাছেছ।

' ডাকু বল্ছে – কি বলিস মোহন, বেটা বোধ হয় লোকজন নিয়ে অন্ধকারে আমাদের ঘাটের কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করছিল, দৈবাৎ মাকে দেখতে পেয়ে এই সর্বনাশ করেছে।

হর্ভাগ্যের ঢেউয়ে শত্রুপক্ষের মোহনকে আজ ডাকুরায়ের হানয়ের সিক্ত সৈকতে তুলে দিয়ে গিয়েছে।

भारन वन्त- श्रवि वा।

কিন্তু আমরা জানি ডাকুর অনুমান সত্য নয়। তবে বেণীরান্তের ভিঁটেতে পরস্তুপ আর তার দল যে কি ক'রে এলো—তা মোহন নিজেও বৃষ্তে পারেনি। আসল কথা, পরস্তুপ তার পরশুরামের দলের কয়েক জন লোককে নিয়ে ছোট ধুলোড়ির উদ্দেশ্রেই রওনা হ'রেছিল। বাড়ী থেকে লুট ক'রে কুদমিকে নিয়ে যাবে এই ছিল তার ইচ্ছা। কিন্তু তার দৌভাগ্য বশতঃ অপ্রত্যাশিতভাবে কুদমির দেখা পেরে গেল। ছোট ধুলোড়ির পথেই পড়ে বেণীরায়ের ভিটা। জাগ্রত কালীর পীঠছানে মানৎ ক'রে যাবার উদ্দেশ্রেই তারা নেমেছিল—দেখানেই তারা পেরে গেল কুদমিকে। মোহন এত জানতো না।

ডাকু ওধোয়—মোহন আমরা কি ওনের ধর্তে পারবো ?

মোহন বলে—না পারবার কারণ কি? পরশুরামের দলের লাঠি সোটাতেই অভ্যাস, নাও বইতে পারবে কেন? তাছাড়া ওরা তো মাত্র মণ্ড হুই আগে রওনা হয়েছে।

ডাকু আশার রশ্মি দেথে ব'লে ওঠে—তবে চল্। ওরে রতন, ওরে বলরাম, জোরে বাবা জোরে, টাকা টাকা বক্শিস্—

মাঝি মাল্লাদের উদ্দেশ্যে ভাকু বলে। চমক মেরে উঠে ছিপথানা আরও জোরে ছুট্তে থাকে।

রাত্রি অন্ধকার, চারিদিক অন্ধকার। উপরের আকাশ নীচের জল হই-ই সমান অদৃগু। শব্দের মধ্যে কেবল তালে তালে বৈঠার ঝপাঝপ ধ্বনি, আর আটজন মালার বুকের হাঁদফাঁদানির আওরাজ!

পরস্তপের ছিপের এতক্ষণ পারকুলে পৌছাবার কথা—কিন্ধ কার্যান্তঃ হ'রে ভঠেনি। প্রথমতঃ, তার দলের লোক নৌকা বাইতে তত অভাস্ত নর, মোহন অন্থমান ঠিকই করেছিল। দ্বিতীয়তঃ, মাঝপথে একজারগায় স্থযোগ পেরে কুস্মি জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, তাকে খরে নৌকায় তুল্তে কিছু সময় গেল। তাছাঁড়া ভাকুরায় যে তাদের অন্থমরণ করবে এ আশকার লেশমাত্র পরস্তপের মনে ছিল না, তাই মাঝিদের সে তাড়া দেওকা আবশ্রক মানি

করেনি। সে নিশ্চিম্ভভাবে একদিকে ব'সে পাপাশয়তার জাল ব্নছিল। অদ্রে কুসমি নীরবে শারিত। জাবার পাছে জলে ঝাঁপ দের সেই ভরে চাদর দিয়ে পাটাতনের সকে তাকে বেঁধে রাখা হ'রেছে! সে কি ভাবছিল জানি না, হয় তো অনক্তশরণ হ'য়ে ভগবানকেই শ্বরণ করছিল। ভগবান হংথের দিনের সাথী, স্থথের দিনের সে কেউ নয়। তবে একটা কথা সে ব্রে নিয়েছিল যে অমুরোধ উপরোধে অমুনর বিনয়ে এবং কায়াকাটিতে পরস্তপের মন গলবে এমন মামুষ সে নয়। কিন্তু শেষ পর্যান্ত যে তার সর্বনাশ হবেই সে ধারণাকেও সে পোষণ করতে পারছিল না, সে ভাবছিল শেষমূহুর্তে এমন একটা কিছু ঘটবে যাতে সে রক্ষা পেয়ে যাবে! কিন্তু কি তা সে ব্রুতে পারে না, ভাবতে গেলে অন্ধকার দেখে! অন্ধকার, ভিতরে অন্ধকার, কুসমি তাকিয়ে দেখে বাইরেও অন্ধকার! চারদিকে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই। ভয় পেয়ে সে চোথ বন্ধ করে।

পরস্তপ একটা বোতল থেকে কি পদার্থ মুথে ঢেলে দিরে জড়িত স্বরে হাঁকে—এই শালারা! ঘুমোচ্ছিদ না জেগে আছিদ? জোরে! আরও জোরে।

় ওই স্বরে ওই গদ্ধে কুসমির অন্তরাত্মা সঙ্কুচিত হ'রে অন্তিত্বের শেষ সীমাম গিয়ে লুকোয়। সে ভাবে এটাও মানুষ, আবার মোহনও মানুষ!

মোহনের কথা মনে হ'তেই তার চোথ দিয়ে জল পড়ে! না জানি তার কি হ'ল! তাকে কি এরা জীবিত রেথে এসেছে! যদি সে জীবিত থাকে, ত্বে সে নিশ্চিম্ভ হ'রে বদে থাকবে না, তার উদ্ধারের উপায় করবেই! হঠাৎ সে বোর নৈরাশ্যের মধ্যে আশার ক্ষীণ রশ্মি দেখ্তে পায়! ভরদা পেয়ে চোধ মেলে দেখ্তে পায় অদ্রে ক্ষীণ আলোর রেখা!

একজন মাল্লা বলে ওঠে—এইতো ঘাট কৰ্ত্তা!
ছিপথানা ডাঙা স্পৰ্শ করে—ঘ—স্ ক'রে একটা শব্দ হয়!
জডিতস্বরে পরস্তুপ বলে ওঠে—বহুৎ আছো!

মাঝিদের লক্ষ্য করে বলে—ওকে ধরাধরি ক'রে বাড়ীতে নিয়ে চল!

কুস্মি টোথ বন্ধ ক'রে ফেলে, তার শরীর আপনি শক্ত হ'রে যায়, তার মন মূর্চ্ছার দীমান্তে এসে পড়ে।

অন্ত্রহ্মণ পরেই ডাকু রায়ের ছিপ ঘাটে এসে লাগে। ডাকু রায়কে অমু-সরণ ক'রে মোহন পরস্তপের কুঠির দিকে ছুট্ল। মাঝিরা নৌকাতেই রইলো।

পরস্তপের বাড়ীর দোতালার একটি কক্ষ, একদিকে একটা রেড়ির তেলের বাতি জলছে। ঘরের আর এক প্রান্তে দেয়াল ঘেঁষে কুসমি দাঁড়িয়ে তরুণ কদলী পাতার মত কাঁপছে, তার সম্মুথেই পরস্তপ। বেশ বৃষ্তে পারা যায় ভীত হরিণী বাঘের মুখ থেকে সরতে সরতে এসে দেয়ালে বাধা পেয়েছে, আর সরবার উপায় নেই, এখন একমাত্র পালাবার পথ মৃত্যুর দ্বার দিয়ে, কিন্তু মৃত্যুতো মামুষের হাত-ধরা নয়। আরও বেশ বৃষ্তে পারা বায় উভয়ের মধ্যে মিষ্টিকথা ও অনুরোধ-উপরোধের পালা সাক হ'য়ে গিয়েছে, এখন বলপ্রয়োগ স্বরু হবে।

মদিরাজড়িত স্বরে পরন্তপ বল্ল—নেহাৎ বেজার করলো দেখছি, শেষে কি জোর করতে হবে নাকি!

তারপর বল্ল—বলছি এথনো কথা শোনো!

বেপথুমতী কুসমির মুথ দেথে বল্ল, আহা ভন্ন কিদের ? কেউ জ্ঞানতে পাবে না। ছ'চার দিন থাকো, তারপরে আবার পৌছে দিয়ে আসবো।

কুসমি কথা বলে नौ।

পরস্তপ নিজের মনে বল্তে নাগলো—এমন একগুরৈ মেয়েও তো দেখিনি।

তারপরে হঠাৎ ক্রুত্ধ হ'রে উঠে আরম্ভ করলো—ওরকম একটু ভর তো হবেই···প্রথম কিনা—এসো, এগিরে এসো, এথনো বলছি কথা শোনো, আমাকে বলপ্ররোগ করতে বাধ্য ক'রো না। এবারে কুসমি কথা বল্ল-বল্ল-আমিও বল প্রয়োগ করবো।

কুসমির কথাম্ব পরস্তপ উৎকট আনন্দে ছেসে উঠ্ল—উ: সৈ কি হাসি, যেন নরকের মর্চে-ধরা লোহার সিংহছার থোলবার শব্দ !

সেই হাসিতে কুসমির অন্তরাত্মা কেঁপে উঠ্ব, সে বৃঝ্ব রক্ষার আর উপায় নেই! সে বৃঝ্লো এ হাসি স্বয়ং শয়তানের।

কুসমি তার মন ভিজাবার উদ্দেশ্যে বল্ল—আমি আপনার মেরের সমান।
পরস্তপ বল্ল—সেই জ্ঞাইতো এনেছি, নইলে এত কট্ট ক'রে কি আমার
দিদিমাকে আনতে ধাবো।

কুসমি বল্ল—আপনি আমার পিতার সমান।

—না হর পিতাই হ'লাম! তা হ'রেছে কি ?

নিজের মনে পরস্তপ বলে উঠ্ল-আ: এ যে আবার তর্ক করে।

তারপরে ক্ষিপ্ত হ'রে বলে উঠ্ন-এসো, এসো বলছি, এই বলে সে কুসমির জাঁচলের প্রান্ত ধরলো।

কুসমি দেখুল নিতান্তই আৰু আর রক্ষা নাই।

তথ্য তার মনে পড়লো একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কেউ এখন রক্ষা করতে পারে না, তার মনে পড়লো এই রকম অসহায় অবস্থায় ভগবান অক্স রমণীকে তো রক্ষা করেছেন—দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের কাহিনী তার মনে পড়লো।

ছেলেবেলায় একবার সে বাত্রাগানে এই পালাটা দেখেছিল। তার বেশ মনে পড়লো, আসর গম্গম্ করছে, মাঝখানে হঃশাসন দাড়িয়ে দ্রৌপদীর আঁচল ধরে টানছে, দ্রৌপদী স্বামীদের, গুরুজনদের, বীরপুরুষদের অন্ধরোধ ক্রলো—কেউ মুথ তুলেও চাইল না। তথন সে অশ্রুবিগলিত নেত্রহটী উদ্ধে তুলে যুক্তকরে পাওবসথা শ্রীকৃষ্ণকে স্বরণ করতে লাগলো, বলতে লাগলো— হে পাওবসথা, তুমি পাওব রমণীর লজা নিবারণ করো, তুমি ছাঁড়া আর তার গতি নাই। অমনি আদরের অপর প্রান্তে শন্ম চক্র গদা পদ্মধারী শ্রীকৃষ্ণ আবিভূতি হ'লেন। এক দ্রোপদী ছাড়া আর কেউ তাঁকে দেখুতে পেলো না। দ্রোপদী হাত জোড় ক'রে তাঁর দিকে চেরে রইলো তথন হঃশাসন যতই তার বস্ত্র টানে বস্ত্র ততই বেড়ে চলে! আসরে উল্লাসের চেউ ওঠে, অবশেষে ক্লাস্ত হঃশাসন বসে পড়ে।

ছেলে বেলার দেখা এই দৃশুটি কুসমির মনে স্বাগ্লো—এতদিন এসব কথা সে ভূলেই গিয়েছিল।

সে দ্রৌপদীর ভন্দীতে হাত জোড় ক'রে, দ্রৌপদীর ভাষায় ভগবানকে ডাক্তে লাগলো. দ্রৌপদীর মতোই তার চোথ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো— দে ভাবলো ভগবান কি দ্রৌপদীর মতো তাকে রক্ষা করবেন না! সে ভাবলো ভগবান কি কেবল পাগুবদেরই স্থা, সাধারণ মানবের কেউ নন! তার মনে হ'ল সে আর কোন গুণে দ্রৌপদীর মতো না হ'তে পারে, কিছু দ্রৌপদীর মতোই যে সে নিভাস্ত অসহায়!

পরস্তপ তার আঁচল ধরে টানছে, আর বলছে শেষে জোর করতে হ'ল দেখছি।

এতক্ষণ জাচলের একটা প্রাস্ত কুসমি ধরে রেথেছিল কিন্তু এমন করে জার কতক্ষণ আত্মরক্ষা করা যাবে—তাই দে অাচন ছেড়ে দিয়ে নতজার হ'য়ে বদে যুক্তকরে উর্দ্ধনেত্রে বল্তে লাগলো—ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ, হরি তুমি যদি সত্য হও তবে আমাকে রক্ষা করো। দে বলতে লাগলো, ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ, হরি, আমি শাস্ত্র জানি না কিন্তু লোকের মুথে, গুরুজনদের মুথে, সাধু সন্ত্রাসীর মুথে ভনেছি যে বিপদের রক্ষক একমাত্র তুমিই! আমার আজ মহাবিপদ, এখন তুমি রক্ষা করলে রক্ষা পাবো, আমি সম্পূর্ণ অসহায়, সম্পূর্ণ অনাথ!

পরস্তপ ব'লে উঠল — কি বিপদ ! এযে আবার শাস্ত্র আওড়ায়।

তার অধীর হাত আঁচিলে এক ঝটকা টান মারলো, আঁচল খনে প'ড়ে বুক সম্পূর্ণ নিরাবরণ হ'রে গেল, পরস্তপের চকু জলে উঠল, বাঘ লিকারের উপরে ঝাঁপ দেবার জন্তে উন্মত, হরিণী কম্পমানা! অন্তর্ভেদী স্বরে কুসমি চীৎকার ক'রে উঠল—মা, মা জননী, কোথায় তুমি রক্ষা করো।

সে মূর্চ্ছিত হ'রে পঁড়ে গেল।

পরস্তপ দাঁড়িয়ে ইতঃস্তত করছে, এমন পিঠের উপরে অতিশয় তীক্ষ, অতিশয় গভীর একটা আঘাত দে অমুভব করলো, তার মনে হ'ল যেন কেউ সবলে একথানা ছুরিকার আমূল নিহিত ক'রে দিয়েছে! পরস্তপ দড়াম ক'রে উপুড় হ'য়ে মাটিতে পড়ে গেল, কোন রকমে একবার বাড় ফিরিয়ে দেখল— স্থিমিত আলোকে রমণীয় প্রেতমূর্ত্তির ক্যায় চাঁপা।

ত্ব'জনের চোথে চোথে মিলবামাত্র চাঁপা বলে উঠল—এ সেই ছুরি বেথানা রেখেছিলি আমাকে মারবার জন্তে, আমার হুজনিকে মারবার জন্তে! তোর ছুরি আজ তোকে ফিরিয়ে দিলাম—এবার পিঠে ব'য়ে চলে যা! পরপারের আদালতে প্রমাণের অভাব হবে না।

এই বলে সে হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠল।

পরস্তপের আঘাত গুরুতর হ'রছে—দে কি যেন বলতে গেল, পারলো না, হাত হ'থানা কেঁপে উঠল, পা হ'থানায় কয়েকবার আক্ষেপ দেখা গেল, তারপর হঠাৎ চোয়াল শক্ত হ'য়ে উঠে চোথের তারা স্থির হ'য়ে গেল!

চাঁপা তার প্রতি ক্রক্ষেপও করলো না, তার দৃষ্টি পড়লো গিয়ে মূর্চ্ছিতা বালিকার প্রতি। কুসমির মাধা কোলের উপরে তুলে নিয়ে সে বস্লো।

এমন সময়ে ডাকু রার ও মোহন ঘরে প্রবেশ করলো। বাইরের অন্ধকারের তুলনার ঘরটি বেশ আলোকিত, কাজেই যা দেথবার দৃষ্টির এক বালকেই তারা দেখে নিল। তারা দেখতে পেলো পৃষ্ঠে একথানা ছুরিকা বিদ্ধ হ'রে পরস্তপের প্রাণহীন দেহ ধূলায় লুন্তিত। তারা আরও দেশল মূর্ভিতা কুসমির মাথা কোলে নিয়ে একটি বর্ষীয়সী রমণী উপবিষ্ঠা!

তাদের হ'জনেরই মনে হ'ল—এ রমণী কে ? তখন হঠাৎ ডাকু রাম্বের মনে পড়লো—এই তো দেই স্বপ্নদুষ্ট মুখচ্ছবি ! মোহন কিছুই বুঝতে পারলো না।
তারা কিংকর্ত্তব্য বিমৃত্ অবস্থায় স্থামূবৎ দাঁড়িয়েই রইলো।

কিছুক্ষণ পরে রমণী আগস্তকদের শুধোলো—তোমরা কে ? 'ডাকু বলল—মা এই মেয়েটি আমার সন্তান!

—সন্তান! বটে!

এই বলে মূর্ডিছতা কুস্মিকে ভালো ক'রে কোলে টেনে নিয়ে বস্গ—এ আমার মেয়ে!

রমণীর কথায় ডাকুর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল—সে বলল—মা, তুমি যথন ওকে বাঁচিয়েছ, ও তোমার সন্তান বই কি!

রমণী বল্ন—ও কথার ভুলছিনে! ভারপর ক্ষমির মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে বল্তে লাগ্ল—সে থাক্লে আজ ঠিক এত বড়টি হ'ত! কত দিন স্বপ্নে দেশ্বেছি সে বেঁচে আছে; স্বপ্নে এসে ডাক দিরে ফেতো, বল্তো মা, মা, তুমি কেঁদোনা, আমি বেঁচে আছি!

সে বলে চল্ল—আজ ওর মা, মা, রক্ষা ক্লরো ভনে মনে হ'ল আমার বাছাই আমাকে ডাক্ছে! ঘরে চুকে দেখি—হাঁ, এতো আমার বাছাই—

ডাকু বল্গ - কে?

রমণী বল্ল — স্থজনি নামে আমার এক মেয়ে ছিল — আছ সে বেঁচে থাক্লে ঠিক এমনিটি দেখুতে হ'ত !

ভাকু তাকে সাম্বনা দেবার উদ্দেশ্যে বল্ল — তুমি যথন একে রক্ষা করেছ এ তোমার মেয়ে বই কি!

রমণী বলল—তবে তোমরা এনেছ কেন ? আমি একে ছাড়বোনা।

ভাকু আর কি বল্বে ? ছাড়বে কেনমা ? তুমি বাঁচিরেছ—তুমিই রাঝোনা।
তিনজনে যথন এইদব কথাবার্তা। হচ্ছে তথন কুদমির জ্ঞান হ'ল—দে চোথ
মেল্ল—দেখ লে সম্মুখে তার পিতা আর মোহন, আর দেখ ল—একজন
অপরিচিতা রমণী তার মাথা কোলে নিয়ে ব'দে আছে। সমস্তই তার কাছে
কেমন যেন অপ্পষ্ট এবং নিরর্থক বলে' মনে হ'ল। বর্ত্তমান প্রদক্ষের হ্রে
আবিষ্কারের আশার যেমনি দে চিস্তার জোর দিল অমনি তার মাথা ঘুরে উঠ্ল
—দে আবার মুর্চিছত হ'ল।

ভাকু বল্ল—মা. একে আর কোথাও নিম্নে যাওয়া যাক্। রমণী বলল—চলো।

ডাকু আর মোহন মিলে কুসমির সংজ্ঞাহীন দেহ কোলে তুলে নিরে চল্ল—
রমণী তার আঁচল ধরে রইলো। তারা নীচের তলায় নেমে অস্ত একটি ঘরে
চুকে কুসমিকে শুইয়ে দিল।

আর দোতালার দেই শৃষ্ঠ কক্ষে পরস্তপের প্রাণহীন দেহ পড়ে রইলো। বাতিটা তথন নিভে গিয়েছে! বাইরে পূব আকাশে ভোরের আলোর প্রথম পাঁপড়িট তথন সবে উন্মালিত হবার মুখে।

সারাটাদিন লাগলে। কুসমির স্বস্থ হ'তে। ডাকু ও মোহন স্থির করলো
যে সন্ধ্যা বেলায় কুসমিকে নিয়ে তারা বাড়ী রওনা হবে। মোহন একথানা বড়
নৌকা ভাড়া ক'রে ফেলল—অবশু ছিপ নৌকাখানাও সঙ্গে থাক্বে। কিন্তু
এক নৃতন বিপদ দেখা দিল। সেই রমণী কিছুতেই কুসমিকে ছাড়তে চায় না,
সকাল থেকে সে তাকে আগলে ব'সে রয়েছে। কুসমিকে নিয়ে ধাবার আভাসমাত্রে নে বাঘিনীর মতো হিংল্র হয়ে ওঠে, আবার কুসমিও অর্জ্ব সম্ব্রের মধ্যেই
ভার নেওটা হ'রে পড়েছে। ভাকু ভাবলো—এখন সমাধান কি ?

भारत वनन- ७८क ना रय महारे तिख्या याक।

কথাটা ডাকুর মনেও উঠেছে। কিন্তু স্থীলোকটির কি পরিচয়, পরস্তপের সঙ্গে কি তার সম্বন্ধ — কিছুই ডাকু জানে না। তার উপরে আবার মেয়েটির প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধেও সংশ্ব আছে। এ যেমন একদিকের কথা তেমনি আর একদিকে জোর ক'রে কুদমিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে মেয়েটি হয়তো বা অঘটন কিছু ক'রে বদ্বে। তথন ডাকু ও মোহন মেয়েটিকে সঙ্গে নেওরাই স্থির করলো।

সন্ধ্যাবেলা সকলে বড় নৌকাথানায় উঠ্ল। নৌকার মধ্যে হটি কামরা ছিল। একটিতে কুসমি ও মেয়েটি, অপরটিতে ডাকু ও মোহন। নৌকা ছেড়ে দিল।

রাত তথন অনেক হয়েছে। পাশাপাশি ডাকু ও মোহন ব'সে আছে— কারো চোথে যুম নেই।

হঠাৎ নিস্তন্ধতা ভঙ্গ ক'রে ডাকু বল্ল—বাবা মোহন, তোমাকে একটা কথা বলি। বিপদ না এদে পড়লে কে বন্ধু, কে শত্রু বোঝা যায় না। সেই জক্তই বোধকরি ভগবান মাঝে মাঝে বিপদ পাঠিয়ে দেন।

তারপরে একটু থেমে বল্গ—এতদিন তোমাকে শক্র বলেই ভারতাম। কিন্তু বিপদের মুখে দেখলাম—তোমার চেয়ে বড় আত্মীয় আর কেউ নেই।

ভারপরে আবার একটু থেমে বগ্ল—বাবা, আমি ভৌ, বুড়ো হলাম, কবে মরবো ঠিক নেই—এখন মেয়েটার একটা গতি ক'রে যেতে পারলে বাঁচি।

তারপর এক নিশ্বাসে বলে ফেল্ল—কুসমিকে তোমার হাতে দিয়ে বাবে। ভাবছি।

পাছে কথাটা যথেষ্ট পরিষ্কার না হ'য়ে থাকে সেই আশকার বল্ল—তুমি ওকে বিষে করোনা কেন বাবা ?

۱,

মোহন কোন উত্তর দিল না। কি উত্তর সে দেবে ?

ডাকু বল্ল—আমাদের ঘর তো নিতান্ত অযোগ্য নয়, আর কুস্মিকেও
তো তুমি ছেলে বেলা থেকে দেখ ছ—ও তোমার অযোগ্য হবে না।

মোহন বল্ল—রায় মশায়, আমাকে কেন অপরাধী করছেন ? আপনি যা বলবেন আমি তাই করবো।

ভাকু বল্ল-বাবা বেঁচে থাকো।

এই বলে মোহনের মাথায় হাত রেথে আশীর্কাদ করলো, মোহন একটা প্রণাম করলো।

অন্ধকারে ডাকুর চোথ থেকে জল পড়তে লাগলো—এক অন্ধকারের অন্তর্থামী ছাড়া আর কেউ তা দেখাতে পেলো না।

ভাকু ভেবেছিল কুসমি ঘুমিয়েছে। কিন্তু কুসমি ঘুমোয়নি, সেই মেয়েটি স্ববশ্য কুসমিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিল।

"ভাকু ও মোহনের কথোপকথন কুসমির কাণে গেল। তার মনে হ'ল নৌকার অন্ধকার হঠাৎ যেন গারে হলুদের রঙে রাঙা হ'য়ে উঠ্লো—নৌকার ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলো—অনেক রাতের চাঁদ হলুদ বাঁটা একটি নৈবেছের মতো আকাশের কোলে উঠেছে। কুসমির মনে হ'ল—তার ভিতরে বাইরে আজ গায়ে হলুদের ছড়াছড়ি। সে বেশ অন্থভব করলো—তার বুকের গভীরতার মধ্যে ছৎপিওটা একজোড়া থঞ্জনীর মতো কোন্ অক্রত সাহানা রাগের সঙ্গে তালে তালে বাজ্ছে। সমস্ত জগৎ আজ মধুর সঙ্গীতে কাণায় কাণার পূর্ণ, নিংশেষ পূর্ণতা পরম অপূর্ণতার সগোত্র, তাই তার কাণে আজ কোন শব্দ প্রবেশ করছে না। সে অন্থিরভাবে এপাশ ওপাশ করতে লাগলো, যেন সে সৌভাগ্যের সোণার চতুর্দোলাটিতে আরাহণ করেছে। স্থথ যে ত্রুণ্ডের মতোই অসহু এ ধারণা অবোধ বালিকার ছিল না—স্থথের

তরকাভিষাত কথন্ তাকে স্বপ্নের ভাঙায় তুলে দিয়ে গেল—দে জানতেও পারলো না!

ভোরবেলা বৈরাণীতলা ব'লে এক গাঁরে নৌকা হ'থানা গিরে ভিড়লো।
ডাকু বলল—বাবা মোহন, তুমি এক কাজ করে।। ছিপ নৌকাথানা
ক'রে তুমি এগিয়ে যাও, ক'দিন হ'ল গ্রাম ছাড়া, সবাই ছন্চিন্তা করছে।
আমি এদের নিয়ে পিছনে আসছি।

তারপরে বলল—কাল থেকে কারো স্পানাহার হয়নি—আজ এখানে রান্না ক'রে থেয়ে নিয়ে বিকাল বেলা তক আমরা নৌকা ছেড়ে দেবো।

মোহন বলল—দে থুব ভালো হবে, আমি ততক্ষণ গাঁয়ে গিন্ধে পৌছবো। আপনারা ধীরে স্থান্থে আস্থন—এখন আর তাড়া কিদের ?

ভাকু বলল—ভা হ'লে তুমি এগিয়ে যাও বাবা। আর গিয়ে তোমার বাবাকে আমার নমস্কার আর কুঠিবাড়ীর চৌধুরীবাবৃকে আমার প্রণাম জানিও, তাঁদের বলো যে এতদিন আমি শয়তানের সঙ্গে ছিলাম বলে দেবতার মাহাত্ম্য ব্যতে পারিনি। আমরা আজ বিকাল বেলায় নৌকা খুলে দিলে কাল ভোরবেলার আগে গিয়ে পৌছতে পারবোনা—বড় নৌকা, ধীরে যানে।

মোহন ছিপে গিয়ে উঠল। বড় নৌকাথানার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো—ঝাঁপের ফাঁকে একথানি অতি পরিচিত মুথ, কিন্তু তাতে কি যেন একটা পরিবর্ত্তন ঘটেছে—রাত্রিবেলার পদ্মকুড়ি ভোর বেলায় য়েন পূর্ণ বিকশিত পদ্ম হ'য়ে ফুটে-উঠেছে। মুগ্ধ মোহন সেই মুথথানির দিকে অপলক তাকিয়ে রইলো—হই নৌকার দূরত্ব ক্রমেই বাড়তে লাগলো, অবশেষে এক সময়ে সে মুথ চর্ম্মচক্ষুর সীমার বাইরে গিয়ে পড়লো! কিন্তু মুগ্ধ মোহনের তব্ মনে হ'তে লাগলো সে তথনো সেই মুথ স্পষ্ট,দেথতে পাছেছে! কবিরা একেই বলে দিব্য দিষ্টি।

## পরিহাস .

সৌভাগ্যোদয়ের সংবাদ উচ্চন্বরে ঘোষণা করতে নাই—এমন কি তা নিয়ে মনে মনেও অতিরিক্ত আফলাদ করা উচিত নয়। মায়ুয়ের অদ্টাকাশে যে শনিগ্রহ বিরাজমান অনেক সময়েই মায়ুয়ের সৌভাগ্যোদয়েক সে এক প্রকার স্পর্কার আভাস ব'লে গণ্য করে। বাঙালী চামী কথনো স্বীকার গ করে না যে সে এবারে ভালো ধান পেয়েছে—এ কেবল জনিদারের গোমস্তাকে ফাকি দেবার উদ্দেশ্যে মনে করলে ভুল হবে। তার অভিজ্ঞতা বলে যে স্বসংবাদ ঘোষণা করবার পরেই হয় তো হঠাৎ বান এসে উপস্থিত, ক্ষেত ডুবে গোল। কিষা ফদল কাটবার মুথে অকাল বর্ষণ নামলো—মাঠের ধান মাঠে পচ্লো, ঘরে ভোলা গেল না। ভাই সে স্বদংবাদটাকে যথাসম্ভব অস্বীকার করবার আশার গোপন করে—থুব ভালো ধান পেলেও বলে—ক'টা দানা পেয়েছি!

মাহুষের জীবনের সব ক্ষেত্রেই শনির দৃষ্টি সদা জাগ্রত। তাই দেখি
। সৌভাগ্যশিথরের পাশেই গভীরতম থাদ—একটু অসতর্ক হ'বা মাত্র পদখলনের আশকা। মাহুষ যথন দৌভাগ্য গৌরবে আনন্দ প্রকাশ করছে
তথন সেই আনন্দ কোলাহলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শনি তার নিশিততম শরে
শান দিয়ে তাকে তীক্ষতর ক'রে তুলতে থাকে—তারপরে ঠিক হুযোগ বুঝে শর
এসে আঘাত করে চরম মুহুর্ত্তে—অদৃষ্টের শর প্রায়ই লক্ষ্যভ্রাই হয় না।

মানুষ আর শনিগ্রহে কেন এই আড়াআড়ি কে বলবে ? মানুষের সঙ্গে কিসের তার শক্ততা ? কিম্বা এমন হওয়াও বিচিত্র নয় যে সে শক্তর চেয়েও ভীষণতর ! শক্ত নিচুর—নিষ্ঠুরের চেয়েও ভীষণ যে নির্মাম ! শক্ততা বন্ধুছের বিকার । বিকৃত ভালোবাসাই হিংসার আকার ধারণ করে—তাতেও হাদয়ের সম্পর্ক আছে কেবল সে সম্পর্ক এখন বিষাক্ত । কিন্ধ নির্মানের সঙ্গে হাদয়ের মনজবোধ কোথার ? সে শনি গ্রহ আপন কক্ষে ভাসমান —হঠাৎ তার নজর পড়ে মর্ত্তাবাদীর ক্ষুদ্র দৌভাগোর উপরে—অমনি সে তার অমোঘ অস্ত্র নিক্ষেপ করে! হিংদার নর, কোন উদ্দেশ্য প্রণোদনার নর! অকারণে! অকারণে! ওতেই তার অনন্দ। ওতেই তার উল্লাস। ওই তার বিনোদন — ওই তার ধেলা! মাহ্যষ কাঁদে—তার অশ্রুবিন্দুর মুকুরে সে আপন মুথ দেখে হাসতে থাকে — ওই তার স্বভাব! মাহ্যের বুকফাটা আর্ত্তনাদের সঙ্গে সে তার বীণা মিলিয়ে নিয়ে সঙ্গীতের বিশ্রম্ভ আলাপ চালার। ওই তার বীতি!

প্রাচীনেরা শনির এই স্বভাবের সংবাদ রাথতেন। গ্রীকরা একেই বলতো

Irony! আর রামায়ণ. মহাভারত তো শনির নির্মান বিলাসের ধাকাতেই
সচল হ'য়ে বহমান। দশরথ পত্নীপ্রেমে বিগলিত হ'য়ে কৈকেয়ীকে হ'ট বরদানের অঙ্গীকার করেছিলেন—সেই ছটি বর রঘুবংশের চরম মুহুর্ত্তে ছটি
নিশিত শায়কের মতো এসে প'ড়লো সৌভাগ্যলগ্রের শিখরীদেশে—কে
তাদের নিক্ষেপ ক'রেছিল ? শনি ছাড়া আর কে ?

দেবত্রত প্রতিজ্ঞা ক'রেছিল যে সে কৌরব সিংহাসনের দাবী রাখবে না ? তাতেই হ'ল সে ভীমা! কিন্তু যে পারিবারিক বিবাদ থেকে সিংহাসন রক্ষা করবার আশায় সে প্রতিজ্ঞা করেছিল সে বিবাদ কি বন্ধ করতে পারলো ? শেষ পর্যন্ত সেই সিংহাসনই ভেসে চলে গেল কুরুগাঁওবের সম্মিলিত রক্তন্ধারায়! আবার ধর্মারাজ মৃধিষ্ঠির স্বপক্ষকে রক্ষা করবার ইচ্ছাম ডোণাচার্য্যের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে অশ্বখামা নামে কুঞ্জর নিহত হ'য়েছে। যে-অশ্বখামার নিধন সংবাদ গুরুর গোচর করা ছিল তাঁর ইচ্ছা—সেই অশ্বখামাই কি নিদ্রিত পাণ্ডব পুত্রগাঁণকে হত্যা ক'রে পাণ্ডবগাঁকে নির্বংশ করেনি! এ সব শার কার তুলে শুপ্ত ছিল—ওই শনি গ্রহের!

তাই সৌভাগ্যে কথনো উল্লসিত হ'তে নেই, স্বন্ধি অমূভব করতে নেই, কারণ শিধর বৈধানে উচ্চতম থাদ যে সেথানেই গভীরতম। তাই গৌভাগ্যকে চোয়াই ধনের মতো ভোগ করো, তাই সৌভাগ্যকে গুপ্ত প্রণয়ের মতো উপভোগ করো, তাই সৌভাগ্যোদরে নিজেকে নিজে ঠকিয়ে বলো তেমন কিছুই পাওনি! এতো করেও বাঁচতে পারবে কি না জানি না, কারণ মাছবের প্রতিহন্দীটি একাস্কভাবে মানবসম্পর্ক বিরহিত—দে নিষ্ঠুরের চেয়েও ভীষণ, দে পরম নির্মান, দে যে হিংসার সন্ত্যাসী। এতো ক'রেও বাঁচতে পারবে কি না জানিনা—এই কাহিনীর পাত্র পাত্রীগণ তো পারলোনা —এই মাত্র জানি।

আন্ধ ডাকুরার, মোহন, কুসমি আর চাঁপার সৌভাগ্যের উবা—কিন্তু ঘটনা এমনি মোড় ঘূরে গেল যে প্রভাতের আশার আলো সন্ধ্যার অন্তিম শিথার পরিণত হ'তে বিদম্ব ঘটলো না! কিন্তু একে অপ্রত্যাশিত বলবোনা বেহেতু শনির ক্রিয়ার মতো নিশ্চিত ও প্রত্যাশিত আর কি আছে? যে শরটিকে বিশেষ ক'রে সাজিয়ে স্থযোগের অপেক্ষায় রক্ষা করেছিল—আজ তাকে নিক্ষেপ করলো—আমার পাত্র পাত্রীদের জীবনে। দেউল ধ্বসে প'তে চুড়ার ত্রিশূল বক্ষে এসে বিঁধ্নো হতভাগ্য আশ্রিতের।

非

নদীর ধারে গাহতলায় একথানা মাহর বিছিয়ে চাঁপা ঠাকুরাণী বসেছে তার কোলে মাথা রেথে কুসমি শাস্থিত। চাঁপা আনরে তার মাথায় মূথে হাত বুলিয়ে দিছে। কুসমি কোন কথা না বলে' মুগ্ধভাবে পড়ে' আছে—
ভাবছে তার মা থাক্লে ঠিক এমনি ভাবেই আদর করতো।

চাঁপাও নীরব, সে কি ভাবছে জানিনা, হয় তো স্থজনি বেঁচে থাক্ আজ ঠিক এমনি বড় হ'ত। মনে মনে নীরবে হ'জনের একজনে মাতৃস্পর্শ আর একজনে সন্তানস্পর্শ অন্তব করছে। চাঁপার মন এখন অনেকট প্রকৃতিস্থ—এতদিনের উন্মাদ রোগ একটা প্রকাণ্ড আত্মতের ফলে যেন শার্থ হ'রে গিরেছে—তার উপরে অতৃপ্ত মেহের আকাজ্ঞা ক্রুদমির মধ্যে চরিতার্থ লাভ করেছে। এথন তাকে দেখ্লে ব্যবার উপায় নাই যে জীবনের অনেক বৎসর সে পাগল হ'য়ে কাটিয়েছে।

ডাকুরায় বজরার মধ্যে ঘুমোচ্ছে—গত হ'রাত্রির বিশ্বত নিদ্রার দেনা সে শোধ করছে। মাঝিরাও একটু জিরিয়ে নিচ্ছে, আবার সারারাত নৌকা বাইতে হবে।

নদীর তীর থেকে বৈরাগীতলা গ্রাম আধ ক্রোশ পথ হবে। সেথানে প্রতি বছর এই সময়ে বৈরাগীদের একটা মেলা বসে, দূর দূরাস্ত থেকে অনেক বৈরাগী আসে। এখন মেলা ভেঙে গিয়েছে, দলে দলে লোক ফিরে চলেছে।

চাঁপা ও কুসমি একান্তে ব'সে ঘর-মুখো সেই জনতার শ্রোত লক্ষ্য করছিল। অধিকাংশ লোকে হেটে চলেছে, অবশ্য গোরুর গাড়ীর সংখ্যাও কম নর। যারা মেলার সওদা বেচ্তে এসেছিল তাদের অনেকে টাট্টু যোড়ার মাল চাপিয়ে নিয়ে চলেছে—যাদের যোড়ার সন্ধৃতি নেই তারা কাঁধে ও মাথার বোঝা নিয়েছে। এমন সময়ে তারা লক্ষ্য করলো জনতাম্রোত থেকে ভ্রষ্ট হ'জন প্রোট্টা বোষ্টমী থঞ্জনী বাঞ্জিয়ে গান গেয়ে চলেছে—

> 'গগনের পূর্ণিমা চাঁদ নদীয়ায় উদয় প্লো ় তার নাইকো তিথি, নাইকো অন্ত নাই কভু বিলয় গো ।'

শৃক্ত নদীতীরে, শাস্ত তুপুরে, মৃত্গুঞ্জিত সেই গান চাঁপার কানে বড় মধুর শোনালো। গানটা ভালো ক'রে শুনে নেবার আশায় সে ডাক দিল—ও বোইনী একবার এদিকে এসো।

বোষ্টমীরা কাছে এসে দাড়ালো।

চাপা বল লো—তোমাদের গানটা বড় মিটি লাগছিল, তাই ভাক্সাম। তথন হ'জনে গলা মিলিয়ে ধঞ্জনী বাজিয়ে হৃত্ত করলো— তার নাইকো তিথি, সেই অতিথি মনের মাঝে জাগছে নিতি মনে আছে তাইতো ভূবন

টাদের জ্যোৎসাময় গো।'

গান শেষ হ'লে তন্ময় চাঁপা চুপ ক'রে রইলো! তখন বোষ্টমীদের একজন শুধোলো, ঠাকরুণ—ওটি বুঝি তোমার মেয়ে ?

চাঁপা চমকে উঠ্ল—নিজেকে সম্বরণ ক'রে নিয়ে বল্ল—হাঁ, মা, ঠিক ধরেছো।

এবারে চাঁপা বলল—ভোমানের বাড়ী কোন্ গাঁয়ে।

বোষ্টমীরা একসঙ্গে হেদে উঠ্ল, একজনে বল্ল—বোষ্টমের আবার বাড়ী বর আছে নাকি? সব জায়গাই আমাদের ন'দে শান্তিপুর।

চাঁপা বল্ল—কিন্তু এক সময়ে তো বাড়ী ঘর ছিল।

—ছিল বই কি মা! সবই ছিল। ওদের একজন উত্তর করলো।

চাঁপা ভধালো—তবে সব ছাড়লে কেন ?

—গুরু ডাক দিলেন মা, না ছেড়ে উপায় কি ?

চাঁপা বলল—বুঝ্তে পারছি মা, অনেক হৃঃথ কষ্ট পেয়ে তবে সংসার ছেডেছ।

বোষ্টমীদের একজন কলবোর্তা বলছিল—আর একজন এক আধটা হাঁ, না ছাড়া চুপ ক'রেই ছিল!

সেই কথালু বোষ্টমীটি বলন—রসি না কাট্লে কি নৌকা স্রোতে ভাসে! তারপর একটু থেমে বলন—রসি কাট্তে গেলে লাগবে বই কি!

চাঁপা আলো—কতদিন হ'ল তোমরা ভেক নিয়েছ?

একজন অপরের দিকে তাকিয়ে সময় সম্বন্ধে নীরব সমর্থন জেনে দিয়ে বলন—তা পাঁচ সাত বৎসর হবে বই কি !

চাঁপা শুধালো—এবারে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—ঠিক উত্তর দিও। মনে শান্তি পেয়েছ কি ?

পূর্ব্বোক্ত বোষ্ট্রমীটি বলন — মা, কঠিন কথা তুললে। কিন্তু ঠিক উত্তর দেবো। সংসারে থাক্তে একটা কুকাজ ক'রেছিলাম, কেবল তারই জজ্ঞে মাঝে মাঝে কষ্ট পাই!

চাঁপা বলল—এমন কি কাজ শুনতে পাই না ?

বোষ্টমী বলল-বিধবার বিয়ে দিতে সাহায্য করেছিলাম।

এতক্ষণ কুদমি নীরব ছিল—এবার সে থিল থিল ক'রে হেদে উঠল — বললো,—বিধবার নাকি আবার বিয়ে হয়।

চাঁপা বললো, সেটা এমন কি অপরাধ! তোমাদের মধ্যে তো বিধবার। বিরে হ'য়েই থাকে।

বোষ্ট্ৰমী বলল—তথন তো আমরা বোষ্ট্ৰম হুইনি—

চাঁপা শুধোয়—তবে এমন কাজ করতে গেলে কেন ?

বোষ্টমী বলে—তথন তো ধর্মজ্ঞান হয়নি মা, গুরুর রূপাও হয়নি, ভাবলাম তিন বছরের মেয়ে বিধবা হ'য়েছে বলেই কি সারা জীবন ভূগবেঁ—

চাঁপা বাধা দিয়ে শুধালো—ঐ তিন বছর বয়সেই আবার তার বিম্নে দিলে ?

বোষ্ট্রমী বললো—আমরা বিয়ে দিইনি মা, কেবল সে যে বিধবা এই কথাটা চেপে রেথেছিলাম।

চাঁপা বলে—বেশ তো, মনে যখন খটকা আছে, তার বিয়ে যাতে না হয় তাই করো না কেন।

- —পারলে তো করি।
- -বাধা কি ?

বোষ্ট্রমী বলে—সে যে এখন কোথার জানতে পারলে অবশ্রুই চেষ্টা করতাম! বিশ্বিত চাঁপা বলে—সে কি তবে তোমাদের কেউ না ? বোষ্টমী বলে—না গো না।

তথন অপর বোষ্টমী বল্ল—সই, ওসব কথা থাক্না।

পূর্ব্বোক্ত বোষ্টমী চাঁপার উদ্দেশ্যে বল্ল—সই, মেয়েটাকে মামুষ করেছিল
—বড় ভালবাসতো, এথনো তার কথা উঠে পড়লে ও সহু করতে পারে না !

চাঁপা সমবেদনার সঙ্গে বল্ল—তবে থাক মা ও সব কথা! পাপপুণাের হিসাব বিনি রাথেন তাঁর একচুল এদিক ওদিক হয় না! আমাদের ওসব কথায় কাজ কি মা!

এবারে কুসমি নীরব বৈষ্ণবীর দিকে তাকিয়ে বল্ল—বোষ্টমী তুমি একটা গান করো, শুনি।

সে খন্ত্রনী ঠুকে আরম্ভ করদোঁ —

পাহালো নবমী নিশি
উমা কাঁদে একা বসি
উঠোনা তপন ওরে,
ডুবোনা মলিন শশী—

, গানের দক্ষে সঙ্গে তার চোথ দিয়ে জল পড়তে লাগলো— সে গেরে চল্ল—

> তিনটি দিনের তরে এসেছিল ফিরে ঘরে তিনটি নিমেষ প্রায় দিন ক'টি গেল খসি

তার স্থরের মূর্ছনায় জৈচের অপরার ছল ছল ক'রে উঠ্ল, অদ্রে একটা 'চোথ গেল পাথী' দারুণ আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্ল—আর সেই গাছের ছায়ার উপবিষ্ট করটি প্রাণীর মনের মধ্যে বিভিন্নমূখী করুশার প্রবাহ অঞ্চত কল-ধ্বনিতে বইতে লাগন্। গান শেষ হ'লে কুসমি শুধালো—বোষ্টমী তুমি কাঁদছ কেন ?
বোষ্টমী বল্ল—এখন বুঝবে না মা, বিয়ে হোক তারপরে বুঝ্তে পারবে,
আমার চোখের জলের অর্থ।

তারপরে থেমে বল্ল—বিষে বৃঝি হয়নি ? কুসমি নীরবে হাস্লো।
বোষ্টমী বল্ল—বুঝেছি, আর দেরি নেই। আহা স্থা হও মা!
কুসমি শুধালো, মেয়েটি বৃঝি মারা গিয়েছে ?
বোষ্টমী বল্ল—তা হ'লেও বৃঝি এত হঃথ হ'ত না!

—তবে ?

বোষ্টমী বলল—তাকে দিয়ে দিলাম।

- (कन ?

বোষ্টমী বলল—কেন কি! পেরেছিলাম একজনের কাছে থেকে—মাবার দিয়ে দিতে হ'ল আর একজনকে!

কুসমি বলল—এতক্ষণ ঐ বোষ্টমী যার কথা বলছিল সেই মেয়েটি বৃঝি ? বোষ্টমী বলল—হাঁ, মা।

তারপর বলন — তিন বছর বয়সে বিধব। হ'য়েছিল, ভাবলাম মে কথা গোপন ক'রে দিয়ে দিই। বড় হ'য়ে বিয়ে ক'রে স্থী হোক।

কুদনি শুখোর—তবে আবার তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন ? তার স্থর্থ ছাই দেবার ইচ্ছায় ? সে হরতো এত্দিনে বর সংসার নিম্নে স্থথে আছে— তার সে স্থথে আগুন দেবার চেষ্টা কেন ?

বোষ্টমী উত্তর না দিয়ে কেবল কপালে হাত ঠেকালো।

্ৰ এবারে বোষ্টমী চাঁপার দিকে ফিরে শুণালে।—হাঁ মা, তৌশার মেন্বের বিরে কোথার ঠিক করলে ?

চাঁপা সে সম্বন্ধে কিছুই জানতো না, কিন্ত কিছু জানিনা বললে মাতৃসম্পর্কে শিথিশতা জ্ঞাপন করতে হয়, কাজেই বলল—সব ঠিক হয়েছে, এবারে হবে। বোইমী ওধালো—বরের কি নাম ? চাঁপার ফিরবার পথ নাই—তাই সে বলে ফেলল—মোহন।

নারীজাতির সহজাত পটুত্বে মোহনের সঙ্গে কুসমির সম্বন্ধটো সে অমুমান করে নিম্নেছিল। আর এই অল্প সময়ের মধ্যে কুসমির মুখে মোহন সম্বন্ধে আনেক সংবাদ সে সংগ্রহ ক'রে ফেলেছিল। সে লক্ষ্য করেছিল যে মোহনের প্রসন্ধ তুলে দিলে কুসমির কথা আর থামতে চান্ন না। তা'তে ক'রে মোহন সম্পর্কিত সন্দেহটা আরো পাকা হ'য়েছিল।

় বিবাহের প্রদক্ষ উঠে পড়ায় চারজন রমণীই একাস্ত কৌভূহলী হ'য়ে উঠল— অবশু কুসমি মনে মনে।

মোহনের বাড়ীঘর, ক্ষেতথামার, আত্মীয় পরিজন সকলেরই পরিচয় লওয়া এবং দেওয়া হ'ল। যেথানে চাঁপার কল্পনা ও অনুমান ব্যর্থ হবার মতো হয়— কুসমি সেথানে তথ্য প্রমাণ স্কোগায়।

সব শোনা শেষ হ'লে বোষ্টমী হ'জন সমস্বরে বলে উঠল—আহা, বাছা আমার স্থাী হোক।

তারা যথন উঠ্বার উপক্রম করছে—তথন চাঁপা বল্ল—তোমরা একবার বেওনা আমাদের বাড়ী—

্ একজন বল্ল—যাবো বইকি মা, বোষ্টমদের কাজই তো খুরে বেড়ানো, কোন গাঁরে তোমাদের বাড়ী ?

চাঁপা বল্ল-ধুলোউড়ি।

—ধুলোউড়ি ?

নামটি ভনে তারা হ'জনে চমকে উঠ্ল।

তাদের ভাব লক্ষ্য ক'রে চাঁপা ভুধোলো—তোমরা অমন করলে কেন ?

একজন বল্ল-কিছু না মা, শোনা-গাঁয়ের নাম কি না ?

আর একজন বল্ল—ধুলোউড়ির নাম কে না তনেছে ?

ष्ट्र'ज्ञत वण्ण-यादा वहैकि मा, এकपिन शिख वन वर्डेक व्यामीकीण क्रंत्र व्यामद्यो । এই বলে তারা উঠে পড় ল।

এমন সময় হাই তুলতে তুলতে ভিজে গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে ভাকুরায় নৌকার বাইরে এসে দাড়ালো, ডাক দিল—মধু তামাক দিয়ে যা।

বোষ্টমীদের একজন তাকে কিছুক্ষণ ভালো ক'রে দেখে নিম্নে বলে উঠ্ল —রায়মশায় না ?

ভাকু তাকে চিনতে পারলো না, শুধালো—কে? আমি তো বাপু চিন্তে পারলাম না।

বোষ্টমীটি বল্ল—এখন আর চিনবেন কি ক'রে? বুড়ে। হ'য়ে পড়েছি যে।

শ্বীবারে মনে হ'ল ডাকুর পুরাতন স্বতিতে কি একটা পরিবর্ত্তন ঘট্ল— সে বলে উঠ্ল, আরে এ যে দেখ্ছি সৌদামিনী।

্তারপরে বল্ল—তা বাপু আমার দোষ কি! এ বোষ্টম বেশে ভোমাকে চিনবো কেমন ক'রে ? তারপরে এথানে কোথায় ?

সৌদামিনী বল্ল—বৈরাগীতলার মেলায় এসেছিলাম। তা সব ভাঁলো তো?

এমন সময়ে মধু তামাক নিয়ে এলো। হুঁকোতে আছে। ক'রে করেকটা টান দিয়ে ডাকু বল্ল—হাঁ, এক রকম চলে যাছে !

এবারে সৌদামিনী শুধালো, আমাদের মেয়েটা ভালো আছে তো ? কতদিন মনে করেছি একবার খোঁজ নিই। কিন্তু একে দ্রের পথ, তাতে আবার,

বাক্যটা অসমাপ্ত রেখে আবার ওধালো—ভালো আছে তো ?

ভাকু অপর বোষ্টমীটির পরিচয় জানতো না, আর টাপাকেও সে চেনে না কাজেই কোনরকম সন্দেহের অবকাশ তার ছিল না, বিশেষ দীর্ঘদিনের স্বত্রে যে মেয়ের প্রতি তার কন্তার অধিকার জন্ম গিরেছে তাকে যে কেউ স্মাবার ফিরে দাবী করতে পারে—এ আশঙ্কার ছায়াও তার মনে ছিল না—তাই সে হাসতে হাসতে বলগ—ভালো আছে কি মন্দ আছে নিজের চোথে দেখোনা— ওই তো সে গাছতলাতে ব'সে।

এই বলে সে পরম নিশ্চিস্ত মনে হঁকোর আবার মর্ম্মান্তিক টান দিল।
সম্মুথে বজ্র পড়লেও বোষ্টমীরা বোধ হয় এমন চমকে উঠ্ত না।
সৌদামিনী অপরাকে লক্ষ্য ক'রে চীৎকার ক'রে উঠ্ল—ও মোতি ঐ যে
অমাদের স্কুলনি।

মোতি ছুটে গিয়ে কুসমির গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠ্ল — ওরে মা রে ! এতদিন কোথায় ছিলি ?

মোতি কাঁদতে লাগলো, সৌলামিনী কথনো কাঁদে, কথনো হাসে।
হঠাৎ কি ঘট্টলো চাঁপা ও কুসমি বুঝ্তে পারে না! অবাক্ হ'রে থাকে।
ভিতীয়া বোষ্টমীটির সঙ্গে কুসমির কি সম্পর্ক ডাকু অনুমান করতে পারে না!

বিস্ময়ের ধান্ধা কম্লে চাঁপা শুধোয়—কুসমিকে তোমরা চিনুতে নাকি?

—চিনবো! মোতি কাঁদতে থাকে!

- আমরা চিনবো না তো কে চিনবে! বলে' সৌদামিনী কথনো পাগলের মতো হাদে, কথনো কাঁদে।

কুসমিকে কোলে টেনে নিয়ে তার মাথার হাত বুলোতে বুলোতে মোতি বল্তে থাকে, আমার দেখে কেমন সন্দ হয়েছিল এ আমাদের স্কলি না হ'রে বায় না।

হুজনি! টাপার শ্বতি চমক থায়!

মোতি বলে চলে—একদিন দাদা বিকাল বেলা এতটুকু মেয়েটাকে নিয়ে এদে দিল—বল্ল, মোতি তোর ছেলে মেয়ে নেই, মেয়েটা তোকে দিলাম, পালন কর্!

একটু থেমে, কুসমির কপালে চুম্বন ক'রে আবার বলে—'আমি বললাম, নাদা, এ মেহে কোথায় পেলে? নাদা হেসে বলে পথে কুড়িয়ে পেরেছি। তারপরে নিচ্ছের মনেই বলে—এমন ধন নাকি পথে ঘাটে কুড়িয়ে পাওয়া থায় !

আবার শুরু করে—আমি বললাম দাদা, মেয়েটার যে মুথ শুকিয়ে গিয়েছে! দাদা বলল—পথে ছ্ধ কোথায় পাবো রে! আর বিলের কাঁধি থেকে তোদের গ্রাম তো দামান্ত পথ নয়!

— বিলের কাঁধি! টাঁপার স্মৃতিতে ওলটপালট ঘটে! সে চীৎকার ক'রে শুধার, তোমার দাদার কি নাম?

বিশ্বিতা মোতি বলে – যত্ন চাকি!

বিলের কাঁধি! যত্ন চাকি! ওরে আমার পোড়া কপাল—এই কথা-গুলি বলতে বলতে চাঁপার মৃথচোথের ভাবে আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘট্ল—সে আর কিছু বল্তে পারলো না, মূর্চ্ছিত হ'রে পড়ে গেল!

এ আবার কোন্ সম্ভাবনার ন্তন হত্ত দেখা দিল কেউ ব্রতে পারে না।
তারা চোখে জলু ছিটিয়ে, মাথায় হাওয়া ক'রে চাঁপার চৈত্ত সম্পাদনের
চেষ্টার প্রবৃত্ত হ'ল। কেবল কুসমি মনে মনে ভাবতে লাগ্ল – তবে আমিই
সেই বিধবা মেয়ে।

এবারে পাঠক এই কাহিনীর পূর্বতন এক পরিচ্ছেদের ঘটনা শ্বরণ করলে উপস্থিত পাত্রপাত্রীগণ যে পরিচয় বিভ্রান্তিতে পড়েছে তা খেকে উদ্ধার পাবেন।

কুসমির পূর্বতন নাম স্থজনি। সে চাঁপার সন্তান। পরস্তপের অত্যাচার থেকে রক্ষা করবার আশায় চাঁপা বিলের কাঁধি গ্রামের যহ চাকি নামে একটি গৃহস্কের হাতে কুসমিকে দান করে। যহ চাকি কুসমিকে দিয়ে আসে তার বোন মোতিয়ার হাতে। সেখানে তিনবছর বয়সে তার বিবাহ হয়—কয়েক মাস পরেই তার বৈধব্য ঘটে। তথন মোতিয়া তার সই সৌদামিনীর সাহাষ্যে তাকে দান করে বিপত্নীক ডাকুরায়কে। ডাকুরায় তাকে মাতুল গৃহহ প্রতিপালিত নিজ কয়া বলে সমাজে চালিয়ে দের। এসব তথ্য পাঠকেরঃ

অজ্ঞাত নর, যদিচ উপস্থিত পাত্রপাত্রীগণ কেহই ঘটনার সমগ্ররূপ অবগত নয়—সকরেই খণ্ডশ জানে,—আর সেই কারণেই বিভ্রান্তিতে পতিত।

সন্ধার পরে চাঁপার মূর্চ্ছা অপগত হ'ল—কিন্ত দে উঠবার চেষ্টামাত্র করলো না, মূর্চ্চিতের মুতোই পড়ে রইলো। কেবল শারীরিক ত্র্বলতা নর, নিজের অবস্থাটা কি দাঁড়ালো ভাববার জন্তেও তার অবকাশ প্রয়োজন—তাই দে উঠবার কোন উত্থম প্রকাশ করলো না। তার মনে আর কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে কুসমি-ই তার হারানো মেয়ে স্বজনি । দে কথনো কথনো স্বজনির সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করেছে—কিন্তু যত্র চাকির মৃত্যু হওরার পরে স্বজনির হত্র একেবারেই লুগু হ'য়েছিল—দে মনকে কতবার ব্রিয়েছে—যে স্বজনির মৃত্যু হ'য়েছে।

কালকে অপ্রত্যাশিত ভাবে কুসমিকে পেয়ে যথন তার মাতৃমেহ উদ্বোধিত হ'ল তথন তার কল্পনার এমন ত্রংসাহস হয়নি যে কুসমিকে স্কুজনি বলে মনে করে। সে ভেবেছিল—না হয় এই মেয়েটিকে অবলগন করেই মাতৃমেহের সার্থকতা হোক। এমন সময়ে অভাবিত হত্তে সে স্কুজনিকে পেলো। প্রথমে তার <sup>ম</sup>নে হ'ল—তাকে মাতৃপরিচয় দিয়ে দিগুণ আগ্রহে কোলে টেনে নেয়। ্কিন্ত তথনি মনে হ'ল—অদৃষ্টের ফাঁস ছিন্ন করা এত সহজ নর। সে ব্ঝ্লো মাতৃ পরিচয় দিতে গেলে পিতৃ পরিচয় দিতে হয়। কি পিতৃপরিচয় সে দেবে ? সে তো বিবাহ-জাত সম্ভান নয়! নিজের কন্তাকে এ পরিচয় দেওয়া কি সম্ভব ? একবার মনে হ'ল পরস্তপকে স্বামী বলে' পরিচয় দিলেই বা ক্ষতি কি ? কিন্তু তথনি আবার মনে হ'ল সর্বানাশ! তাতে যে স্বীকার করা হয় পিতা কর্তৃ কক্যা আক্রান্ত হ'য়েছিল। নে পরথ ক'রে দেখুলো—অদৃষ্টের তরবারি হ'দিকে ধারালো। পিতার পরিচর না দিলে কন্তা হয় জারজ, আর পিতার পরিচয় দিলে হয়…কি হয় তা আর স্কুম্থ মন্তিকে চিম্ভা করতে পারলো না। তথন সে ব্ৰলো বছদিনের হারানো ক্যাকে পেরেও তাকে আপন ক্ষাবলে' বুকে টেনে নেবার পথে নিদারণ অদৃষ্ট হস্তর বাধা স্থাষ্ট ক'রে রেথেছে! তথন সে স্থির করলো যত শীঘ্র সম্ভব, প্রথম সুযোগেই তার স্থানত্যাগ করা উচিত, নয়তো কুসমির কাছে থাক্লে কোনো তুর্বল মুহুর্প্তে সে কুসমিকে আপন পরিচয় দিয়ে বস্বে। নিস্তক্ষভাবে চোথ বুঁজে ভয়ে ভয়ে এই সব চিন্তা করতে লাগলো।

4.

অন্ধকারের মধ্যে মৃথগুঁজে ব'সে কুসমি ভাবছিল—সে দেখল যে এক মুহুর্ত্তের মধ্যে আদৃষ্টের অস্ত্রাঘাতে তার পূর্বাপর ছিন্ন হ'রে গিরে সে শৃত্তে ঝুলছে। সে বৃঝ্লো—ডাকুরায় তার পিতা নয়, ক্ষান্তবৃড়ি তার ঠাকুরমা নয়! সে বৃঝ্লো কে তার পিতা, কে তার মাতা কেউ জানে না! সে বৃঝ্লো চাঁপাঠাকুরাণীর কোলে তুলে দিয়ে একমুহুর্ত্তের জন্ম আদৃষ্ট তাকে মাতৃত্বেহের স্পর্শ দিয়ে পরমূহুর্ত্তেই তা কেড়ে নিলো—শৃন্মতাকে দিগুণ শৃন্ম ক'রে দিল। আর সবচেয়ে বেশি করে বৃঝ্লো—সে বিধবা! সে বৃঝ্লো তার অতীত যেমন অজ্ঞাত, তার ভবিশ্বৎ তেমনি নিশ্চিত! মোহনের কথা মনে প'ড়ে, মোহনের ভালবাদা মনে প'ড়ে, মোহনের বিদান্ধকালীন সেই আগ্রহাতুর মুখ্থানি মনে প'ড়ে তুই চোথ দিয়ে ধারাবাহী জল পড়তে লাগুলো।

সৌদামিনী ও মোতির মনের অবস্থাও অন্তর্মণ। অল্লক্ষের পরিচয়েই তাদের নারীদ্বদর কুসমিকে ভালবেসে ফেলেছিল—কিন্তু অদৃষ্ট তাদের হাত দিয়ে কুসমিকে কি দারুল আঘাতই না করলো—তাকে একেবারে ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে তবে ছাড়লো। তারা এমনি অপ্রস্তুত হ'য়ে গিয়েছিল যে কুস্মির কাছে ঘেঁদতে আর সাহস করলো না—অদুরে পরম্পরের মুথের দিকে চেয়ে জড়বৎ বদে রইলো!

ভাকুরায় ভাবছিল—এ কি গেরো! আজ বাদে কাল মেয়ের বিরে দেবো—তার মধ্যে একি হাঙ্গামা উপস্থিত। সে জানতো কুসমি তার কুঞা

নম্ন — কাজেই এদিক দিয়ে ,তার বিচলিত হ'বার সম্ভাবনা ছিল না, বিশেষ কুসমিকে কন্তা ব'লে দাবী করবার লোক যথন কেউ নেই, তথন তার আর চিস্তার কি? তবে সে শৈশবেই নাকি বিধবা হ'য়েছিল। কথাটাকে ডার ভাল ক'রে আমল দিল না। কোথাকার ছটো বোষ্টমী এসে এক আবাঢ়ে গল্ল ব'লে গেল—তাকেই কি অল্রান্ত বলে বিশ্বাস করতে হবে। সে স্থির করলো গাঁয়ে ফিরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কুসমির বিয়ে দিয়ে ফেলবে! এখন বোষ্টমী ছটো সরলে বাঁচা যায়! চাঁপার সম্বন্ধ কোন সন্দেহ তার মন্দে প্রবেশ করেনি। ভাকু ভাব লো—ভোর হ'বার আগেই নৌকা ছেড়ে দেবে।

জ্যৈষ্ঠের গুমোটবাঁধা রাত্রি ঘনীভূত হ'রে এলো। পাঁচটি প্রাণী মৃঢ়ের মতো গাছতলায় নীরবে ব'নে রইলো – কারো মূথে কথা নেই। শেষরাতে মেঘের উৎকট গর্জনে সবাই চকিত হ'রে জেগে উঠ্ল—কথন অজ্ঞাতসারে তারা ঘূমিয়ে পড়েছিল, সবাই দেখ্ল চাঁপার স্থান শৃন্ত। কোথায় গেল সে ক্ষাছাকাছি সন্ধান করা হ'ল—তাকে কোথাও পাওয়া গেল না।

উপ্তন ডাকু বন্ল—আমি তো অপেকা করতে পারি না।

'সৌদামিনী বল্ল—রায় মশার আপনি এগোন, আমরা যদি তার সন্ধান পাই, আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো।

সৌদামিনীর কথায় তাকু পালাবার পথ পেলো। সৌদামিনীও পালাবার পথ খুঁজছিল—এই উপায়ে ত্রপক্ষের কাজই সহজ হ'রে গেল।

কুসমিকে নিয়ে ডাকু নৌকায় গিয়ে চড়লো। বিদায়ের সময় সৌদামিনী আর মোতি তার সঙ্গে একটিও কথা বলবার সাহস পেলো না। কুসমিও কোন উৎসাহ দেখাল না।

নৌকা ছেড়ে দিলে ভাকু বল্ল,—মা এবার ঘুমিয়ে নে! বোষ্টমীদের আষাঢ়ে গল্পে বিশ্বাদ করিদনে।

কুদমি শরন করলো—কিন্ত তার কি ঘুম আসতে পারে ! জলের কল্ধবনির সঙ্গে তান মিলিয়ে তার চোথের জল বারতে লাগুলো—তার বুক ভেনে গেল।

## বাদের মুখে

মোহন ভাবিতেছে পথ আর শেষ হইতে চায় না। দে বারবার মাঝিদের ভাগিদ দিতেছে, ও রহিম, ও করিম – আরও একটু জোরে ভাই।

কথনো বা নিজেই একথানা বৈঠা লইয়া বদে, আবার কিছুক্ষণ পরে বৈঠা ছাড়িয়া হালে গিয়া বদে—কিন্তু পথ যেন আজ মোহনের সঙ্গে আড়ি করিয়া বসিয়াছে।

- —ওটা কোন গাঁ ভাই।
- -রহমৎপুর!
- —এতক্ষণে! আমি তো ভেবেছিলাম ওটা নিয়ামংপুর! নাঃ আজ তোদের কি হ'ল ?

আবার সে বৈঠা শইয়া বদে।

অবশেষে সে এক জামগার ছিপ ভিড়াইয়া নানিয়া পড়িল, বলিল, আমি হেঁটে রওনা হ'লাম, তোরা ছিপ নিম্নে আয়।

এই বলিয়া সে ধূলোউড়ির দিকে রওনা হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ চলিবার পরে তার মনে হইল আজ জনস্থল সমস্তই তার বিরুদ্ধে
বড়যন্ত্র করিরাছে। স্থলপথকেও তার অনাবশুক দীর্ঘ মনে হইতে লাগিল।।
পথ যতই অফুরস্ত মনে হয়—ততই দ্রুত সে চলিতে থাকে। সে ভাবিতেছে
কতক্ষণে সে গ্রামে পৌছিবে, কতক্ষ্ণে সে বন্ধু-বান্ধবদের স্থাপংবাদটা দান
করিবে। কেবল বন্ধু-বান্ধবকে বলিলে চলিবে না, ক্ষান্তর্ত্তিক্ষেত্র ক্রে
জানাইতে হইবে। অবশু তার বাবাকে নিজে জানানো সন্তব নয়, তবে তার
ভরসা ছিল বন্ধদের মুথ হইতে কথাটা গড়াইয়া মাধব পালের কাঁণে পৌছিবে।
সে জানিত মাধব পাল বিবাহে আপত্তি করিবে না।

অবশেষে সত্য সতাই পথ ফুরাইল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হইবার সঞ্জে

সঙ্গেই সে গ্রামে প্রবেশ করিল। বিলের বিপরীত দিক্ হইতে সে গ্রামে চুকিয়াছিল, কান্ধেই বিলের অবস্থা জানিতে পারিল না। নিজের বাড়ীতে যাইবার আগে সে ভাকুরায়ের বাড়ীতে যাওয়া স্থির করিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের এই সময়টাতে থ্লোউড়ি হইতে ছোট থ্লোড়িতে হাঁটিয়া যাওয়া চলে। সে দেখিল মাঝখানে জল আসিয়া পড়িয়াছে। সে যদি আজ প্রকৃতিস্থ থাকিত তবে এই অপ্রত্যাশিত কাণ্ডে বিশ্বয়বোধ করিত। কিন্তু তার মন আজ স্থাভাবিক অবস্থায় ছিল না। সে একথানা নৌকা টানিয়া লইয়া ছোট ধ্লোড়িতে গিয়া উঠিল এবং ছুটিতে ছুটিতে একেবারে ডাকুরায়ের বাড়ীর অন্দরমহলে গিয়া উপস্থিত হইল।

সে দেখিল ঘরের রোয়াকে একথানা মাত্ররের উপরে শুইয়া ক্ষান্তর্ড়ি হাঁপাইতেছে! তাহাকে দেখিবামাত্র ক্ষান্তর্ড়ি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ও বাবা মোহন, আমার কুসমি মাকে কোথায় রেখে এলি।

ডাকু ও মোহনের পরস্তপকে অমুসরণ করিবার সংবাদ একজন মাঝি আসিয়া ক্ষান্তবৃড়িকে জানাইয়াছিল। সেই সংবাদ পাইবার পর হইতে ক্ষান্তবৃড়ি শযাগ্রহণ করিয়াছিল, মোহন অপ্রকৃতিস্থ ছিল বলিয়াই বৃঝিতে পারিল না যে বার্দ্ধকোর সহিত উদ্বেগ মিলিত হইয়া ক্ষান্তবৃড়িকে প্রায়্ম অবিস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে।

তাহার উদ্বেগাকুল প্রশ্নের উত্তরে মোহন জানাইল—ঠাকুরমা, কুসমিকে নিয়ে রায়মশায় ফিরছেন। তোমাকে সংবাদ দেবার জন্তে আমাকে আগে পাঠিয়ে দিলেন।

মুমূর্র খোলা চোথে একবার আখাদের আলো দেখা দিল—দে বলিল
—জাবার বলো বাবা।

মোহন বলিল—রায়মশায় কুসমিকে নিয়ে রওনা হ'য়েছেন। ভোমাকে সংবাদ দেবো বলে আমি আগে এলাম।

বুদ্ধা বলিল-বাবা, বেঁচে থাকো।

তারপরে বলিল—বোধ হয় কুসমির বিয়ে দেখে যেতে পারলাম না।
এই পর্যান্ত বলিয়া সে হাঁপাইতে লাগিল।
মোহন বলিল—রায়মশায় বললেন যে ফিরেই কুসমির বিয়ে দেবেন।
রন্ধা শুধাইল—কার সঙ্গে বাবা।

মোহন বলিল—ঠাকুরমা, ঘটক ঠাকুর যথন হাজির নেই, তথন নিজেকেই বলতে হ'ল— রায়মশায় জেদ ধরেছেন আমাকেই বিয়ে করতে হবে।

বৃদ্ধার চোথ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে বলিল—বাবা এতদিনে বৃঝি থোকার স্ববৃদ্ধি হ'ল। কুসমির যে এত সৌভাগ্য হবে তা ভাবিনি!

আবার একটু দম লইয়া বলিল—কুসমি বড় ভালো মেয়ে। তোমার কোন কষ্ট হবে না।

থামিল, আবার আরম্ভ করিল—আমি শুনেছি তুমি না থাক্লে এই বিপদ থেকে কুসমিকে কেউ রক্ষা করতে পারতো না! বেঁচে থাকো, বাবা বেঁচে থাকো।

তারপরে সে আপন মনেই বলিয়া চলিল, তুমি আসবার আগে ঘুমের বোরে আমি দেথছিলাম যে কুসমি আমার লাল চেলি পরে' সীথেয় পিঁ দূর পরে' বিয়ে করতে চলেছে অবর এলো তোমাকে চিন্তে পারিনি বাবা।

এই বলিয়া মান হাসি হাসিল।

তথন কুসমির আসন্ধ বিবাহ সম্বন্ধে বৃন্ধা কত কি আকাজ্জা প্রকাশ করিতে লাগিল। সে কোন্ চেলিথানা পরিবে ? তার থানা না নিজের মারের থানা ! কোন্ কোন্ অলক্ষার কুসমির জন্ম সঞ্জিত আছে বলিল। আর বলিল, বিবাহদিনের জন্ম কামাথ্যার দিঁদ্র অভি ফত্নে সেই করিয়া রাথিয়াছে, তাহা পরিলে কুসমিকে কেমন মানাইবে! বৃদ্ধা জানাইল কামাথ্যার দিঁদ্র হৈ মেন্নে পরে সে বিধ্বা হয় না! এই সব বর্ণনাম মোহনের ন রন্তীন হইরা উঠিল!

ঠিক সেই সময়ে মুছিয়া-বাওয়া দিঁথীর দিঁদুর স্মরণ করিয়া, একাকী নৌকার মধ্যে পড়িয়া কুদমি কাঁদিয়া বক্ষত্বল ভাগাইয়া দিতেছিল।

মোহন বিদার লইয়া উঠিয়া পড়িল। শেষরাত্রে ক্ষান্তবুড়ি প্রাণত্যাগ করিল।

#

বিষম কোলাহলে খুব ভোরবেলা মোহনের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘরের বাহিরে আদিয়া দেখিতে পাইল জনতার স্রোত চলিয়াছে—তাহাদের ব্যস্তসমন্ত ভাব, মুথে তাহাদের ভয় ও নৈরাশ্রের ছাপ। দে দেখিল জনতা মধ্যে বালক, বৃদ্ধ, প্রীলোক সব বয়সের লোক রহিয়াছে—সমর্থ পুরুষ, সামুষেরও অভাব নাই। শিশুরা মায়ের কোলে-কাঁথে, যাহারা কেবল হাঁটিতে শিথিয়াছে জননী বা বয়য়াগণ তাহাদের কোন রকমে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। বালক বালিকা হইতে বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেরই হাতে কিছু না কিছু ঘরকরণার সরঞ্জাম সমর্থ পুরুষেরা মাথায় পিঠে যেখানে পারিয়াছে ছোট বড় নানা আকারের বোঝা লইয়াছে। বাল্ম, পেঁটরা, বিছানা, হাঁড়ি কুড়ি, ধামা কাঠা, মাহুর, কুলা যে-যাহা পারিয়াছে বহন করিতেছে। মাঝে মাঝে হ'চার থানা গরুর গাড়ী মাল বোঝাই হইয়া পর্বত প্রমাণ হইয়াছে—গাড়ীতে ঢেঁকি হইতে তক্তপোষ, চাল ডাল বোঝাই ছালা, পথ চলিতে অসমর্থ বৃদ্ধ বা রোগী কি না আছে! মোহন বৃঝিতে পারিল না—ইহারা কোথা হইতে আদিতেছে—কেন তাহাদের এই লক্ষীছাড়া ভাব।

সে একজনকে শুধাইল—তোমরা কোথায় চল্লে!
সে কোন কথা না বলিয়া কপালে একবার হাত ঠেকাইল।
সে আর একজনকে শুধাইল—তোমরা কোথা থেকে আস্ছ?
সে কোন কথা না ব্লিয়া আঙুল দিয়া পিছনের দিকে নির্দেশ করিল।

অবশেষে দে একজন চেনা লোক পাইয়া শুধাইল—কেদার ভাই—একি দেখ ছি।

क्मात्र विनन-अपृष्टे! अपृष्टे!

আর কোন কথা বলিবার অবকাশ তাহার হইল না, সে ক্রত চলিয়া গেল।

কাহারো কাছে প্রশ্নের সত্ত্তর না পাইয়া সমস্থা সমাধানের আশার সে জনতার বিপরীত দিকে চলিতে আরম্ভ করিল—সে দেখিল জনতার স্রোতের আর শেষ নাই।

ক্রতপদে কিছুক্ষণ চলিবার পরে সে কুঠিবাড়ীর নিকটে আসিয়া পৌছিল, এবং এক নিমেবেই প্রশ্নের উত্তর পাইল। বিলের দিকে তাকাইরা সে দেখিতে পাইল—যতদূর দেখা বার দেখিতে পাইল বিলের কালো জলরাশি বিস্তারিত হইয়া গিরাছে। সে আরও দেখিল প্রথম হটা বাঁধের চিছ্মাত্রও নাই—অবিরল জলরাশি আসিয়া প্রথম বাঁধটার, সেটাই মূল বাঁধ, উপরে আসিয়া প্রহত হইতেছে। কাল রাতের বেলায় অন্ধকারে সে কিছুই বৃঝিতে পারে নাই, বিশেষ তথন সে প্রকৃতিস্থ ছিল না বলিলেই চলে।

ন্তন জোড়ানীথির দিকে তাকাইয়া সে দেখিল গ্রাম পরিত্যক্তপ্রায়, বাহারা এখনো আছে তাহারা পালাইবার উজােগ করিতেছে—সে ব্রিল বিলের আসর আক্রমণ হইতে ধনপ্রাণ বাঁচাইবার উদ্দেশ্ডেই জনতা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছে। সে আর কালব্যয় না করিয়া ন্তন জোড়ানদীঘির দিকে চলিল। যতই সে অগ্রসর হইতে লাগিল ততই সমস্তার বিরাট্য এবং গুরুত্ব ব্রিতে পারিল। সে দেখিল ক্ষ্যিক্ষেত্র জনহীন, কোথাও একটা গোরু বাছুর পর্যন্ত নাই। জলিধান তখনা পাকে নাই, কেবল শিষ দেখা দিয়াছিল, আর ক্ষেকদিন সময় পাইলেই পাকিত, লোকে তাহাই কাটিরা লইয়া গিরাছে। কোনখানে কাটা ধান স্কুপে হইয়া পড়িয়া আছে, লইবার ক্ষােগ হয় নাই, কোন কোন ক্ষেতে ধান কাটিবার চেটা পর্যন্ত হয় ৽

নাই, রুষক আগেই পালাইয়াছে। সে আরও অগ্রসর হইয়া দেখিল অনেক-গুলি কুটিরের বেডা মাত্র দণ্ডায়মান, চাল কাটিয়া লইয়া গিয়াছে, কোন কোন স্থানে চাল কাটিয়া নামানো হইতেছে, কোন কোন বাড়ীর সম্মুথে স্থূপীক্ত জিনিষপত্র অবিক্সক্তভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া আহে—গৃহস্বামী হয় পালাইয়াছে নম গোরুর গাড়ীর সন্ধানে গিয়াছে। কেহ তাহার কথার উত্তর দিল না, কেহ তাহাকে দেখিরাও দেখিল না, সকলেই অদুষ্টের আঘাতে উদ্বাস্ত, মান্নষের প্রতি মনোযোগ দিবার সময় তাহাদের নাই। শত্রুবৈন্তের আকস্মিক আবির্ভাবে নিরীহ জনপদের থে ভাব হয়—সমস্ত গ্রামটিতে তাহারই ছবি। বিলের ভয়ে মাতুষ পলাতক। মোহন বুঝিল ভয়ের যথেষ্ট কারণ আছে— যেহেতু একটা মাত্র বাঁধ সর্ব্বনাশ ও জনপদের মধ্যে বিরাজমান। সেটা ভাঙিলে আর কাহারো রক্ষা থাকিবে না। সেটার কি অবস্থা দেথিবার উদ্দেশ্রে সে রওনা হইল। একটু অগ্রসর হইতেই বিলের দিক হইতে একটা চাপা গর্জন সে শুনিতে পাইল—সে বুঝিল এ গর্জন বিলের স্বভাবসিদ্ধ নয়, বিল তো বোবা! বুঝিতে পারিল যমুনার অকাল জোয়ার ছদাম বেগে আদিয়া পড়িয়াছে। ভাবিল এখন এই বাঁধটা রক্ষা পাইলে হয়। বাঁধের কাছে পৌছিয়া দেখিতে পাইল সর্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত সেই মাটির শির-দাঁড়ার উপরে হুর্ভাগ্যের সেনাপতির মতো বিলের দিকে নিবন্ধদৃষ্টি হইয়া নিঃসঙ্গ, নিস্তর, দর্পনারায়ণ একাকী দণ্ডায়মান।

মোহন ছুটিয়া গিয়া দর্পনারায়ণের পাশে দাঁড়াইল।
পর্পনারায়ণ শাস্তভাবে বলিল—মোহন তুই এসেছিদ!
তাহার কণ্ঠত্বর উবেগহীন। মনে মনে যে ব্যক্তি সর্ব্বনাশকে শ্বীকার
করিয়া শইয়াছে তাহার তো উদিয় হইবার কথা নম্ন।

তারপরে বলিল—তোর কথাই ভাবছিলাম।
মোহন বলিল—বাঁধতো রক্ষা করতে হয়।
দর্পনারায়ণ বলিল—রক্ষা করতে হবে বইকি।
—কিন্তু সবাই যে পালাচ্ছে।

দর্পনারায়ণ বলিন—গাঁষের লোক! না তাদের দিয়ে এ কাজ হবে না।
আর তা ছাড়া তাদের আর বলবোই বা কোন্ মূথে? বাঁধ ভাঙবেনা বলে'
আমার কথার উপরে বিশ্বাস ক'রেই তারা এথানে এনে ঘর তুলেছিল, ক্ষেত্ত
থামার করেছিল! আজ আবার তাদের বাঁধরক্ষা করবার অমুরোধ করতে
গেলে আমার কথা শুনবে কেন?

একটু থামিয়া বলিল—না, তাদের দিয়ে হবে না। বিশেষ সবাই এখন পাসাতে ব্যস্ত।

মোহন ওধাইল—নবীন আর করিমও পালিরেছে নাকি? তাদের তো দুখলাম না।

দর্পনারায়ণ বলিগ—না, তারা পালায়নি। তারা আছে, মুক্ন আছে, আর তুই আছিন!

—তবে ওরা কোথায়?

দর্পনারায়ণ বলে—নবীনকে পশ্চিমে আর করিমকে উত্তরে পাঠিয়েছি।

মোহন ব্ঝিতে না পারিয়া ভাষায়—কেন ?

দর্শনারায়ণ বলে—য়ম্নার বান যতই প্রবল হোক, তার আক্রমণ থেকে বাঁধরক্ষা করতে পারা যাবে। কিন্তু এর উপরে যদি বড়ল নদী দিয়ে পদার বান আর আত্রাই নদী দিয়ে বান এদে উপস্থিত হয় তবে আর কিছু করবার উপার থাকবে না।

মোহন বলিল—কিন্তু পদ্মার ঘোল। আস্বার তো সময় হয়নি, আর ্ দার্জাই-র বান আস্বার তো অনেক দেরি। দর্পনারায়ণ বলিল—কিন্তু যমুনার বান আসবার সময়ও তো এটা নয়— আর এমন অকস্মাৎ আসাও তো তার স্বভাব নয়!

তারপরে বলিল—তাই নবীনকে পাঠিরেছি বড়ল নদীর দিকে, করিমকে আত্রাই নদীর দিকে, সেথানকার জলের অবস্থা দেখে তারা ফিরে এফে খবর দেবে।

- —আর মুকুন্দ-দা।
- —দে গিয়েছে ইদলামপুরে, মজুর আনবার উদ্দেশ্যে।
- বাঁধরক্ষা করবার জন্মে ?

দর্পনারায়ণ মাথা নাড়িয়া সমর্থন জ্ঞাপন করিল।

সে বলিল—চল্, একবার বাঁধটার অবস্থা দেখে আসি।

বাঁধটা তিন চার শ গজ দীর্ঘ। উপরে হ'তিন জন মার্ম্ব পাশাপাশি হাঁটিয়া যাইতে পারে — নীচেটা আরও অনেক চওড়া, হ'মার্ম্ব উঁচু হবে কিছু দুর গিয়া তাহারা দেখিতে পাইল একজায়গায় অনেকটা মাটি ধ্বসিয় পড়িয়াছে—এমনতরো সঙ্কটের স্থান আর হই তিনটি তাহাদের চোথে পড়িল।

দর্পনারায়ণ বলিল—মোহন—এই জায়গা ক'টাই বিপদের। সন্ধ্যার আগে যদি এগুলো মেরামত করা সম্ভব হয়, তবে বাঁধরক্ষা হবে।

তারপরে বলিল—রাতের বেলাতেই জল বাড়ে।

তথন বেলা প্রায় প্রহরাতীত, ত্'জনে বাঁধের উপর হইতে দ্রে তাকাইয় বিলের যে মূর্ত্তি দেখিল ইহার আগে তেমন আর কথনো দেখে নাই। যতদ্র দেখা যায় একথানা কালো জলের প্রকাশু চাদর যেন বিস্তারিত, আর অদৃশু কোন্ শক্তির তালে তালে সমস্ত চাদরখানা যেন ফুলিয়া ফুলিয়া, ঠেলিয়া ঠেলিয়া, পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতেছে। চাদর যেখানে আকাশ পানে ঠেলিয়া উঠিতেছে, দেখানে পরম্পার হইতে সমান দ্রে স্থদীর্ঘ সরল রেখায় তেউভাঙা শাদা ফেনার দাগ; তুই রেখার মাঝখানের কালো জল রেজি

চিকচিক করিয়া কাঁপিতেছে; কোথাও আর কিছু দৃষ্ট হয়না। এথানে ওথানে যে সব গ্রামের টুকরা ছিল কোথাও তাহার চিহ্নমাত্র নাই—বিলের পরিব্যাপ্ত দেহের কোথাও মহুষ্য সম্পর্কিত কোন চিহ্ন নাই—একথানা নৌকা পর্যন্ত নয়। আকাশে বিক্ষিপ্ত মেঘ, উত্তীয়মান পাখী আর নির্দ্মল, প্রথর, বাষ্পলেশহীন স্থ্যকিরণ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করিয়া আছে বন্তার অবিরাম, অবিরল একটানা গর্জ্জন, তার স্বরগ্রামে কোথাও ছেদ নাই, কোথাও উত্থান-পত্রন নাই, আর আছে ত্রন্ত প্রে হাওয়া! পুরে হাওয়ার বাহনে বন্তার গজ্জন! অশরীরী বাহনে অশরীরী আরোহী! অলক্ষণেই মানুষের মন অভিভৃত করিয়া ফেলে।

এমন সময়ে তাহারা কোলাহল শুনিয়া পিছনে তাকাইয়া দেখিল জন পঁচিশ ত্রিশ লোক ঝুড়ি কোদাল হাতে আসিতেছে, তাহাদের আগে আগে মুকুন্দ।

কাছে আসিয়া মুকুন্দ বলিয়া উঠিল, এই নাও দাদাবাব্, আর ভর নেই। তারপরে জনতার দিকে তাকাইয়া বলিল—নাও বাপ সব এবার ঝপাঝপ মাটি কেটে বাঁধটাকে ঠেকাও তো! দেখি বেটা বানের কত তোড়!

জনতার মধ্যে মুক্রবিরগোছের একজন বাঁধের উপরে উঠিয়া বানের অবস্থা দেখিয়া মুক্লকে বলিল—ও মুকুলকাদা, এ যে রুগীর খাদ উঠবার পরে বন্ধি, ডাক্লে।

মুকুন্দ বলিল—বড় বছি আগে ডাকতে কি ভরদা হয় ?

তারপরে বলিল—নাও, নাও, আর দেরি নয়। ঝপাঝপ আরম্ভ ক'রে দাও।

দর্পনারায়ণ মুকুন্দকে বলিল—এই ছটে। জায়গায় মাটি ফেল্তে লাগিয়ে দাও। সন্ধ্যা হ'বার আগগে মজবুৎ হওয়া চাই।

তথন মুকুন্দর নির্দেশে মজুরের দল মাটি কাটিয়া কম-জোরি জায়গায় ফেলিতে লাগিল।

দর্পনারায়ণ মোহনকে ভাকিয়া বলিল—ভোর কাঞ্চ বলে দিই—বাঁধ

তদারকের ভার তোর উপরে রইলো। ধেখানে দেখ্বি চেউম্বের বাড়াবাড়ি, মাটি ধ্বদতে স্থক্ষ ক'রেছে, দেখানে মজুর লাগিয়ে দিবি।

মোহন বাধ তদারকে প্রবৃত্ত হইল। আর অন্ধাত, অনাহারী দর্পনারায়ণ পৃষ্ঠদেশে হুই বাছসংবদ্ধ করিয়া একান্তে বিলের দিকে মুথ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঝোড়ো বাতাদে তাহার চুল উড়িতে লাগিল। তাহার সেই অটল স্থাণু মৃত্তিকে টলাইতে পারে এমন সাধ্য সে বিলের নাই, সে বানের নাই, হিমালয়ের সমস্ত তুষার গলিয়া ছুটিয়া আসিলেও যেন তাহাকে নড়াইতে পারিবে না।

সন্ধ্যা আসন্ন হইল। বাঁধের কম-জোরি স্থানত্নটা মজবুৎ হইন্নাছে বটে—
কিন্তু বাঁধের স্থান্থিত্বের প্রতি কাহারো মনে আর তেমন ভরদা নাই। কারণ
জল বাড়িতেছে। সকালবেলা জল বাঁধের গোড়ার ছিল—সন্ধ্যাবেলা জল
বাঁধের কোমর অবধি উঠিয়াছে। জল বাড়িয়াই চলিয়াছে, ঝোড়ো বাতাদ
ঝড়ে পরিণত হইন্নাছে—আকাশ ছিন্নভিন্ন মেঘে পূর্ণ— বিহ্যুতের অগ্নিমন্ন স্বত্র
সেইদব ছিন্ন টুকরাকে শক্ত করিন্না গাঁথিন্না তুলিবার উদ্দেশ্যে নিরম্ভর চেটা
করিতৈছে।

অটল সন্ধরে দর্পনারায়ণের স্থাণুম্র্তি বিলের স্পর্দ্ধিত আহ্বানের সন্মুথে আপনাকে স্থাপিত করিয়াছে। দে কি ভাবিতেছে জানিনা। বোধ করি দে নিজের জীবনের পূর্ব্বাপর চিন্তা করিতেছিল। যে-ব্যথার চিহ্নবহিত মুহুর্ম্ তাহার অন্তরে চমক মারিতেছিল, যাহার তুলনার আকাশের বহিত্রশাকা নিতান্তই মান, সেই পরম অগ্নিময় আভাতে তাহার পূর্বস্থাতির ক্ষ্মণ দিক্বলয় আজ প্রোজ্জল প্রভাময় হইয়া উঠিয়াছিল। দে ব্রিয়া লইয়াছিল বোঝাপড়ার চরম মুহূর্ত্ত আজ সমাগত। দে আরও ব্রিয়াছিল —ইহার পরিণাম মাত্র একটিই হইতে পারে, তাহার পরাজ্ব অনিবার্য্য, অনিবার্য্য এবং আলম। কিন্তু তাহাতে কি তাহার মনে হুংথ ছিল! হুর্ভাগ্যের আঘাতের পরে আঘাতে তাহার সমস্ত জীবনটাই ধ্বসিয়া পড়িয়াছে—এখন এই সামান্ত খ

বাঁধটা ধ্বসিয়া গেলে এমন আর কি বেশি ক্ষতি হইবে? এমনি কত কি কথা সে ভাবিতেছিল, এই সমর আকাশের পূর্বতম প্রান্তে একটা স্থগন্তীর মেঘগর্জন শ্রুত হইল, আর ধ্বনি প্রতিধ্বনি পরম্পরায় তাহার চূড়া আসিয়া দর্পনারায়ণের কাছে পৌছিল। সে ধ্বনি এমনি গন্তীর, এমনি নিরেট যেন শব্দমাত্র নয়, যেন শব্দের কুতুবমিনার, স্তরে স্তরে মহাশৃত্যের দিকে উন্নীত হইয়া গিয়াছে। দর্পনারায়ণের অভিজ্ঞ অন্তর ব্রিতে পারিল—এ শব্দ আসন্ন কুরুক্কেত্র যুদ্ধ প্রারদ্ধি ঘোষণার পাঞ্চজন্ত নির্ঘোষ। সে চমকিয়া উঠিল— যেথানে মশালের আলোতে মাটি ফেলা চলিতেছিল সেথানে আসিয়া শুধাইল—মোহন, নবীন আর করিম ফিরলো কি?

মোহন বলিল—না, দাদাবাবু, তারা এখনো ফেরেনি।

কালরাত্রি প্রভাত হইল—কিন্তু এ কি রকম প্রভাত! দিনের আদোকে বেন একটা বিরাট অজগরে গ্রাদ করিয়াছে—তাহাকে অন্থমান করা যাঁর কিন্তু চোথে পড়ে না। সারা আকাশ ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে পূর্ণ, দিবান্ধকারের স্থবোগে বিহাৎ মার্জিত পিত্তলের বর্ণ বিকাশ করিতেছে—মেঘে বিহাতে ক্রকুট করা আকাশ কোনো এক অতিকার দৈত্যের বেদনাবিক্বত মুখ্মগুলের স্থার ভীষণ। শিকল-ছেঁড়া পূবে হাওয়ার ভর করিয়া এক পশলা রৃষ্টি হু হু করিয়া আসিয়া পড়ে—ক্ষণেক পরেই আবার নাই। আর নীচে বত দূর দেখা যার কালো জল, অন্ধকারে এমন ঘন কালো, ঢেউরে ঢেউরে কুঞ্চিত হইরা উঠিয়া বাস্থকির হাজার ফণার মতো বাঁধের উপরে ছলাৎ ছলাৎ ছোবল মারিতেছে, বাঁধ কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে, মাটি ধ্বদিরা ধ্বদিরা পড়েঁ। বহু মৃত নদনদীর পঞ্চমুগ্রী আসনে চলনবিল সমাধিতে বিসিয়াছিল, তাহার সমাধিভকের উদ্দেশ্যে প্রকৃতি বিভীষিকার্মপিণী হুইনা

সমাগত, তাহার সমাধি এখনো ভাঙে নাই, তবে ইতিমধ্যেই চঞ্চল হইরা উঠিয়াছে। আকাশ-জোড়া কালো অজগরের পেটের মধ্যে সুর্যোর মান গোলকটা ক্রমেই তলাইরা যাইতেছে—সেই মুমূর্ আলোর অন্তিম আর্ত্তধনির মতো এক একবার কাকের দল চীৎকার করিয়া ওঠে, শালিক, চড়ুই, কোকিল, পাপিয়া আঞ্চ নিস্তব্ধ !

আকণ্ঠ নিমজ্জিত বাঁধের উপরে দর্পনারায়ণ, মোহন ও মুকুন্দ। দর্পনারায়ণ ছাড়া আর সকলেই বাঁধরক্ষার আশা ছাড়িয়া দিয়াছে। কাল সারারাত্রি মজুরেরা মশালের আলোকে মাটি কাটিয়াছে। এক জারগা মেরামত করিবানাত্র আর এক জারগায় ফাটল দেখা দেয়—সকলে ছুটিয়া গিয়া সেখানে মাটি ফেলে। সেখানটা মজবুত হইবামাত্র অন্তর্ত্ত হইতে ফাটল ধরিবার সংবাদ আসে—সকলে সেখানে ছুটিয়া যায়। এইভাবে সারা রাত্রি চলিয়াছে—মাহরে বিলে সমরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা! সবাই ভাবে ফাটল্ না হয় মেরামত হইল—কিন্তু জল বাড়িয়া যে বাঁধ ডুবিবার উপক্রম—তাহার উপায় কি? এত অল্প সময়ে বাঁধতো উচু করা সম্ভব নয়। সকলে বুঝিল, দর্পনারায়ণ ছাড়া আর সকলে, যে বাঁধ না ভাঙিলেও গ্রাম রক্ষা করা অসম্ভব—বাঁধ উপছাইয়া বানের জল এদিকে প্রবেশ করিবে। কিন্তু দর্পনারায়ণ এসব যুক্তিতে কর্ণপাত করিতে চায় না। মজুরেরা হতাশ হইয়া ঝুড়ি কোদাল রাথিয়া দিলে দর্পনারায়ণ আদিয়া কোদাল ধরে, তথন আবার সকলকে কোদাল ধরিতে হয়।

সকাল বেলায় ক্লান্ত হইয়া সকলে কিছুক্ষণের জন্ম বিশ্রাম করিতেছে—
তাহাদের আশা ছিল জল আর বাড়িবে না, ভোর হইলে অবস্থার উন্ধতি
হইবে। কিন্তু সকাল বেলায় আকাশের মুথে আশার কোন লক্ষণ দেখা গেল না
—মিত্র শক্র হইয়া উঠিলে যেরূপ ভীষণ হয়, ভোরের জ্ঞাৎ তেমনি ভয়কর।

মোহন দর্পনারায়ণের কাছে গিল্লা বলিল—দাদাবাবু, চেষ্টা তো করা। গৈল, এবারে চলো যাই। দর্পনারায়ণ যেন তাহার প্রস্তাব ব্ঝিতে পারিল না, ভ্র্ধাইল—কোথায় ? মোহন বলিল—কুঠিবাড়ীতে ফিরে চলো।

**—কেন** ?

—বাঁধতো গেল!

मर्भना तो व्यव विन न यो त्व त्कन ? धरे त्व त्र त्र त्र ।

মোহন বলিল-এ তো গেল বলে।

मर्नेनातायन मरवरन विनन-ना, ना, रम श्रव मा।

তারপরে থামিয়া বলিল—নবীন করিম ফিরে না এলে নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না যে বাঁধ যাবেই।

ু তারপরে গন্তীরভাবে বলিল—তোরা ভয় পেয়েছিস, ফিরে যা, আমি শেষ পর্যান্ত এথানেই দাঁড়িয়ে থাকবো।

মোহন বলিল—তাতে যে প্রাণের ভয় আছে।

মোহনের কথার কোন উত্তর দর্পনারায়ণ দিল না—কেবল তাহার মুথের দিকে চাহিল। মোহন তাহার সেরপে দৃষ্টি কথনো দেখে নাই। সে ভীত সঙ্কৃতিত হইয়া সরিয়া আসিল।

মোহনের নির্দ্দেশে মজুরেরা আবার মাটি কাটিতে লাগিল।

মুকুন্দ একান্তে ডাকিয়া মোহনকে বলিল—মোহন, দাদাবাবুর মনের গতিক ভালো নয়। শেষ পর্যান্ত দরকার হ'লে তাকে জ্ঞোর ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমি গিয়ে একথানা নৌকা নিয়ে আদি।

বেলা আড়াই প্রহরের সময়ে নবীন ও করিম ফিরিয়া আসিল। তাহারা আসিয়া বাঁধের উপরে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল—সকলে তাহাদের ঘিরিয়া ধরিল—শুধাইল—কি থবর ?

নবীন বলিল—আল্লা এবারে আর কাউকে রাথবে না।

সে বলিল — পল্লার বান ফুননগরের নদীর মুথ পর্যান্ত এসে পড়েছে — আরু প্রহর তুইয়েকের মধে করিমের সংবাদও অনুরূপ। সে জানাইল যে আত্রাই নদীতে অকাল বন্যা নামিয়াছে—তাহার প্রকাণ্ড জলপ্রবাহ ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছে— এতক্ষণে বিলের উত্তর দিকে আদিয়া চুকিয়া পড়িয়াছে। বোধ করি সেই জন্মই বানের এত তোড়—নতুবা শুধু যমুনার বান তো এমন প্রবল হইবার নয়।

তারপরে সে বার কয়েক কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল—আল্লা, আল্লা, আল্লা, এ কি তোমার কাণ্ড!

তথন সকলেই বৃঝিল সমস্ত আশাভর্মা নির্ম্মূল হইয়াছে। মঙ্রেরা নিজেদের জরু-গোরু রক্ষার্থ ঝুড়িকোদাল লইয়া প্রস্থান করিল। কেহ তাহাদের থাকিতে অমুরোধটুকুও করিল না।

সকলেই বৃঝিল সব আশা শেষ। কেবল দর্পনারায়ণ বৃঝিল না। দর্পনারায়ণ বাঁধ ছাড়িয়া নড়িতে রাজি হইল না, কাজেই মোহন প্রভৃতি তার জন্থ বাঁধের উপরে রহিয়া গেল, বাঁধরক্ষার উদ্দেশ্যে নয়, যদি সম্ভব হয়, দর্পনারায়ণকে রক্ষা করিবার আশায়। সম্কটকালের জন্ম মুকুন্দ একথানা নৌকা আনিয়াঁবাথিল।

## বিলে মানুত্য

দণ্ডে দণ্ডে হুর্য্যোগ ভীষণতর হইতে লাগিল। স্থ্য ডুবিল কি না বোঝা গোল না। প্রতিমুহুর্ত্তে জলস্থলের চেহারা অধিকতর উৎকট হইতে থাকিল। টেউ অধিকতর শব্দিত, বাতাস অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল। বাতাস সহস্র সহস্র বন্ত-অশ্বের হেষা তুলিয়া ধাবিত হইল, ক্ষুরে ক্ষুরে তরঙ্গশ্রেণী বিক্ষুক্ত হইল, মেঘে মেঘে কেশর কম্পিত হইল। নিস্তক্ষতার শবদেহটাকে লইয়া সহস্র সহস্র ধ্বনিপ্রতিধ্বনির প্রেত লুফিয়া লুফিয়া থেলা করিতে লাগিল। আর কাহারও যেন হুই অতিকায় বাহু মেঘে মেঘে ঠুকিয়া বিত্যৎক্ষুরণ করিতে থাকিল। তথন জলে স্থলে মেঘে বিহাতে বজে ঝঞ্চায় সে এক পরম প্রলয়্ম সঙ্গীতের বিরাট সঙ্গত সুক্ত হইয়া গেল।

রূপকথার শোনা যায় সকলে এতকাল যাহাকে রাজরাণী বলিয়া জানিতে অভ্যন্ত, অকমাৎ সে বিরাট রাক্ষসীমূর্ত্তি ধরিয়া সভাস্থলে উপস্থিত। প্রকৃতির আজ সেই রাক্ষসীরূপ।

এমন সময়ে দর্পনারায়ণ লক্ষ্য করিল, আকাশের পূর্বতম প্রান্তে, যমের সহোদরা অনৃত্যা যম্না যেথানে প্রমত্তা প্রকৃতির রক্ততাড়িত ধমনীর মতো উত্তাল নর্ত্তনে বহমানা, সেই অভিন্র পূর্ব্বদিগন্তে এক্থানা মেঘ উঠিতেছে—আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত অবধি বিস্তৃত। সে কি মেঘ! যেন একথানা কষ্টিপাথরের প্রাচীর, তেমনি নিরেট, তেমনি কৃষ্ণ, তেমনি গুরুজার। সেই মেঘপ্রাকার ক্রমশঃ ঠেলিয়া উচ্চ হইতে থাকিল—শেষে তাহার শীর্ষ মধ্য গগন স্পর্শ করিল – স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে আনত হইয়া পড়িল। তথন তাহার ছায়ায় কালো বিলের জল মহিষাম্বরের দেহের মতো বিবর্ণ কৃষ্ণপাণ্ডর রূপ ধরিল। ওথন বৃষ্টি নামিল, বিত্যাৎ চমকিল, ধরিত্রীয় নাভিকৃহর হইতে উথিত এক মেঘগর্জন ধ্বনিত হইল। বৃষ্টি বর্গীর বোড়সোয়ারের তির্যাক্ষ্প উ

বর্শাফলকের মতো আঘাত-ভীষণ, বিহ্যাৎ ভয়াবহতার মশালের মতো মুহ্ম্ হ নির্ব্বাণ-ভাস্বর, মেঘগর্জন প্রলয়ের জয়স্তন্তের মতো স্বসমৃক্ষ; জল পুতনার লোলুপরসনার মতো লেলিহমান। চরাচর নরকরোটির মতো রিক্ত, শুদ্ধ, নির্থক।

কোন্ অনাদিকাল হইতে প্রকৃতি আর মান্নরে ছল্ব চলিতেছে, কি নিষ্ঠুর সে সংগ্রাম। মাঝে মাঝে তাহাদের রণ-বিরতি ঘটে। তথন মান্নয় আদিরা প্রকৃতির কোলে বাসা বাঁধে, চাষ করিয়া ফসল ফলায়, প্রকৃতির দানে আঁচল । ভরে, তথন মান্নরের মুথে হাসি, প্রকৃতির মুথে শান্তি! হ'জনেই ভাবে বৃঝি এইভাবেই চলিবে। কিন্তু হঠাৎ রণবিরতি ভঙ্গ হয়! তথন ভূমিকম্পে অট্টালিকা চূর্ণ, অয়ৣাৎপাতে নগর সমাহিত, জলপ্লাবনে জনপদ ময়, ঝড়ে নৌবহর বানচাল, শশুদাত্রী বর্ষা বন্থারূপে প্রাণহন্ত্রী, আর প্রকৃতির অবচেতন মনের অচরিতার্থ আকাজ্জার মতো আকাশ-ছাওয়া পঙ্গপাল পাকা, ফসলের ক্ষেত লুটিয়া থাইয়া বায়, একটি কণাও অবশিষ্ট থাকে না। একই প্রকৃতির এই হুই বিচিত্ররূপ।

পার্কিতীরূপে সে পরের কন্তা, কালীরূপে সে নথিকা; লক্ষ্মীরূপে সে গৃহশ্রী, চামুগুরূপে সে সর্বহা; ষোড়শীরূপে সে বাসনাসিন্ধর উদ্বোধন্বিত্রী, ছিন্নবন্ধা সে আত্মরুধিরপান্ধিনী; বগলা সে শান্তিমন্ধী, ধুনাবতী সে আশানধ্মধুসরা; প্রকৃতি সে গৃহলক্ষ্মী, প্রকৃতি সে ভৈরবিনী; প্রকৃতি সে সাধ্বী, প্রকৃতি সে বৈশ্বনিদী, সে মধুরা, সে ভয়ক্ষরা; বিপরীতবিহারিদী সে। তাহাকে লইয়া কাজ করা চলে, ঘরকরা চলে না। সে ক্ষণকালের খেলার সন্ধী হইতে পারে, চিরকালের পোধ-মানা কখনো হয় না। তবু তাহাকে লইয়াই মানুষের সারা জীবন কাটাইতে হয়, সে তাহার এক ছ্রনহসোভাগ্য।

দর্পনারায়ণের অটলমূর্তি, পৃষ্ঠদেশে নিবদ্ধ বাহুদ্বয়, উন্নত বক্ষত্বল প্রাকৃতির স্পর্দ্ধিত আহ্বানের অভিমূথে প্রতিস্পর্দ্ধা হানিয়া বিরাজমান। আজ হ'দিন সে অভুক্তা, অমাত, অনিন্তা। তাহার দিক্ত কেশ কপালে কপোলে লিগু,

ভাহার গাত্রবাস কতবার ভিজিয়া কতবার শুকাইয়াছে—আবার ভিজিয়াছে।
তাহার অম্বণত অম্চর চারজন অদ্রে উপবিষ্ট, তাহাদের ধারণা বাঁধটা ভাঙিয়া

যাইবে আশস্কায় দাদাবাব্ উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা কেমন
করিয়া বৃঝিবে দর্পনারায়ণের বেদনা কোথায়! তাহারা কেমন করিয়া
, বৃঝিবে সে বেদনা কত হঃসহ আর কত গভীর! ঐ বাঁধটাকে একটা মাটির

ন্তুপ মনে করিলে অস্বায় হইবে—সকলের কাছে তাহাই বটে, কিন্তু যে ঐ
বাঁধটা গঙ্য়া তুলিয়াছে সেই দর্পনারায়ণের কাছে ওটা তাহার জীবনের

আশাআকাজ্জা, স্পদ্ধা-প্রতিস্পেদ্ধার প্রতীক—না, ওটাকে তাহার জীবনের

বহিরভিব্যক্তি মনে করা অম্বচিত হইবে না। এসব কথা কে বৃঝিবে!

কালো চলনবিল যদি ঐ মাটির শিরদাড়াটাকে আজ্ব জীর্ণ হরধয়র মতো

আনায়াসে ভাঙিয়া ফেলিয়া দেয়, তবে দর্পনারায়ণের অবস্থা কি কাল হতমান
পরশুরামের স্বায় হইবে না! তথন আর বাঁচিয়া থাকিবার কোন সার্থকতা
থাকিবে কি? এসব কথা আর কাহারো বৃঝিবার নয়—তাহারা ভাবিবে
বাঁধের শোকে দর্পনারায়ণ চৌধুরী উন্মাদ!

এমন সময়ে সমগ্র বাঁধটা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, এবং ্ষ জল বাঁধের কণ্ঠদেশে ছিল তাহা হঠাৎ বাড়িয়া উঠিয়া বাঁধের মাথা ডুবাইয়া দিরা দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের জামুম্পর্শ করিল। নবীন ও করিম বলিয়া উঠিল— ভাই—এই বৃঝি বড়ল আর আতাইর বান এসে বিলে পড়লো।

সকলে ব্ঝিল—সব আশা নির্ম্মল, বাঁধের উপরে আর এক্সমূর্ত্ত থাকা নিরাপদ নয়। তাহারা দর্পনারারণকে একরকম জোর করিয়া টানিয়া লইয়াই উচ্চতর ভূমিখণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিছুক্ষণের মধ্যে জলের সীমানা সেথানে আসিয়া পৌছিল। মান্ত্র্য ক'জন সরিয়া গেল। জল এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতেছে, মান্ত্র্য এক পা এক পা করিয়া পিছু হটিতেছে।

এবার হুর্যোগ চরমে উঠিল। চলন বিল সমুক্রাকার। সমুদ্রের শ্বৃতি

বুঝি আজ তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছে—তাই বুঝি সে সমুদ্রে পরিণত ! তাই সেই কালো সমুদ্র বহু মৃত নদনদীর শাশানভূমিসঞ্চারিণী শাশানকালীর স্থায় পদ্মা ও আত্রেয়ীর বন্ধারূপিণী ডাকিনী যোগিনীকে সঙ্গে লইয়া—নৃত্য করিতে লাগিল, বিহাৎকুরিত তরক্ষণা কালনাগিনীর স্থায় ফুঁসিতে লাগিল। তাহার অনুচারিণী পরিচারিকাগণের ছলছল থলথল হাস্তে, কল কল কোলাহলে বিশ্বের অপর শব্দসমূহ নিমগ্ন, গুরু গুরু মেঘের রবে সহস্র সহস্র শুদ্ধ নরমুণ্ডের গড়াগড়ি, ঝপ্পা নৃত্যোন্যতের নিশ্বাসম্পন্দের মতো প্রবল, ধরণী ক্ষণে কম্পানানা!

এই বিরাট স্পর্নার বিরুদ্ধে একটি মাত্র মানুষ! তাহাকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে চরাচর আজ উন্মত। কোন্ হাই নিয়তি মেঘান্তরালে গুপু থাকিয়া মৃত্র্মূত্র বিহাতের ফাঁস নিক্ষেপে তাহাকে আজ বাধিয়া ফেলিতে সচেই, কাহার ইন্ধিতে তাহার বিরুদ্ধে জলস্থল অন্তরীক্ষ এবং আকাশের চতুরঙ্গনবাহিনী আজ চালিত!

জল আরুও বাড়িল, মামুষ কয়জন পিছু হটিল—জল বাড়িয়াই চলিল— আর পিছু হটিবার স্থান নাই। এবারে দর্পনারায়ণ তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিল—তোরা এবার ফিরে যা,

মোহন বলিল—কেন ?

দর্পনারায়ণ বলিল—আর থাকলে বিপদ্ আছে।

মুকুন্দ বলিল—বিপদ কি তোমার হ'তে নেই ?

**দর্পনারায়ণ** বলিল—বিপদের তলা দেখ্তেই আমি বেরিয়েছি।

তারপরে সে মোহনের দিকে ফিরিয়া বলিল—মোহন তুই পালা, তুই ছেলেমানুষ, অনেক স্থপনোভাগ্য এখন তোর সম্মুখে।

মোহনের মনে একবার কুসমির কচি মুথথানি জাগিল—উবার অরুণোদয়ের আভাসের মতো কুসমির সীঁথায় ক্ষীণ সিদ্র্রাগ সে মনশ্চকে দেখিতে
পাইল। কিন্তু পালাইবার কোন লক্ষণ দেখাইল না।

দর্পনারায়ণ বলিল—পালা, পালা, তোরা সবাই পালা! আর এথানে নয়। দেখছিস্নে—

তাহার বাক্য সমাপ্ত হইবার আগেই একটা স্থানীর্ঘ অম্পষ্ট অব্যক্ত-গন্তীর শব্দ শ্রুত হইল। সকলেই বুঝিল বাঁধটা সাকুল্যে ধ্বসিয়া গেল। ঠিক সেই মুহুর্ত্তে প্রকাণ্ড একটা তরত্ব আসিয়া দর্পনারায়ণের উপরে পড়িল। সকলে ছুটিয়া অগ্রসর হইবার আগেই তাহাকে টানিয়া লইৱা তরক্ষ সরিয়া গেল। সকলে হায় হায় করিয়া উঠিল।

তথন চারজনে নৌকায় চড়িয়া মশাল জালাইয়া দারারাত্রি তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইল, দাদাবাবু বলিয়া কত ডাকিল—কেহ উত্তর দিল না।

ওদিকে কুঠিবাড়ীতে দীপ্তিনারায়ণ স্বপ্নের ঘোরে পাশ বালিশটাকে পিতা ভাবিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়াছে। অনেক রাত্রে একবার তাহার ঘুম ভাঙিলে অন্ধকারে পাশ বালিশটাকে পিতা কল্পনা করিয়া নিশ্চিন্ত আশ্বাসে সে আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

## ৰুদ্ধ দ্বার

ভোর বেলা কর্দমাক্ত ক্লান্ত দেহে মোহন কুসমিদের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। সে ক্লান্তবৃড়ির মৃত্যু সংবাদ জানিয়াছিল, কাজেই তাহার সন্ধান না করিয়া সরাসরি কুসমির ঘরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল— দেখিল ছার রুদ্ধ। বাড়ীতে কাহাকেও দেখিতে পাইল না যে কুসমি কোথায় শুধাইবে। তথন দেরজায় ধাক্কা দিয়া বৃথিল ভিতর হইতে রুদ্ধ।

মোহন ডাকিল- কুসমি!

সাড়া নাই।

মোহন আবার ডাকিল - কুসমি নিরুত্তর

সে ভাবিল বিবাহের প্রস্তাব ওঠাতে কুস্মি তাহার সম্মুখে আসিতে লজ্জা পাইতেছে, তাই সে বলিল—কুসমি বাইরে আয় না, কেউ নেই। তথনো নিক্ষতীয়।

তথন সে বলিল—ছ'দিন বানের মুথে দাঁড়িয়ে থেকে কোন রকমে প্রাণে বেঁচে ফিরে এলাম—মার তোর একি ভাব!

এবারে দরজা খুলিল।

মোহন চমকিয়া উঠিল।

সে দেখিল—চৌকাঠের ফ্রেমেবাঁধানো একথানি ছবির মতো নতনম্বনা নীরব কুসমি দণ্ডায়মান—তাহার পরণে শাদা থান, তাহার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, তাহার অঙ্গ নিরলঙ্কার, তাহার মূথে প্রশাস্ত বিষাদ। কিছু বুঝিছে না পারিয়া মোহন হতব্দির ন্থায় তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। কিছুক্ষণ্ পরে বিক্সয়ের ভাব কাটিলে শুধাইল—এ কি!

, কুসমি বলিল, তাহার কণ্ঠস্বর যেন কতদূর হইতে আসিতেছে, সে বলিল—-মোহন দা আমি বিধবা। No.

মোহন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মৃঢ়ের মতো তাকাইয়া রহিল।
কুসমি বলিয়া চলিল—তাহার কঠস্বরে জীবিতের কঠস্বরের মূর্চ্ছনার অভাব,
সে বলিয়া চলিল— মোহন দা, যে-ঘরে আমি মাহ্রম্ব সে আমার ঘর নয়, যিনি
স্থামায় পালন করেছেন তিনি আমার পিতা নন, আমার মাতা কে, পিতা কে,
আমার বংশ বাড়ী ঘর কেউ জানে না! শুধু নিশ্চিত এই যে আমি বিধবা।
এর বেশি জানবার দরকার হ'লে আমার পালনকর্তাকে, পিতাকে জিজ্ঞাসা
ক'রো।

এই বলিরা যেমন নীরবে সে দরজা খুলিয়াছিল তেমনি নীরবে ছার রুজ করিয়া দিল।

মোহন কিছুক্ষণ মূঢ়ের মতো বসিয়া থাকিয়া অবশেষে বালকের মতো চৌকাঠের উপরে মাথা কূটিতে থাকিন, তাহার চোথ জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

ঘরের ভিতরের চোথ হটিও শুদ্ধ ছিল না। মোহন অবিরল মাথা কুটিতে লাগিল আর অনর্গল উচ্চারণ করিতে লাগিল—ভগবান্, ভগবান্, ভঞ্বান · · ·

ভগবান, নিয়তি; অদৃষ্ট, শয়তান তোমাকে কি নামে ডাকিব জ্ঞানি না, কেবল জিজ্ঞাসা করিতে চাই মানুষের জীবন লইয়া তোমার এই নিষ্ঠুর পরিহাস কেন? সে তোমার পরিহাসের যোগ্য নয়! তবে কেন? তবে কেন? কে উত্তর দিবে তবে কেন?